# নীহারিক। ।

#### "বনলতা" রচয়িত্রী কর্তৃক প্রশীত।

কলিকাতা ২৭ নম্বর কলেজ স্বোধারে এস্কে্লাহিড়ীকোং দ্বারা অংকাশিক।

## কলিকাভা।

১৯৬ নং বছৰ জার খ্রীট বঙ্গবাদী মেদিন প্রেদে, শ্রীপূৰ্ণচন্দ্র দত হার। মুদ্রিত।

मन ১२२०।

### উৎসর্গ-পত্ত।

নক্ষত্র স্বর্গীয় পুষ্প করিয়া যতন
পূজিতে আরাধ্যপদ করেছি চয়ন,
প্রাণের ভকতি মম
স্থরভি চন্দন সম
মাথাইয়া তায়, মাতঃ! চরণ তোমার,
পূজিতেছি ভক্তিভরে, স্নেহে তনয়ার
লও এই পূজা আজি,
নক্ষত্র কুস্থম রাজি
তব আশীব্রাদে চির সৌরভ বিতরি
রহিবে ফুটিয়া চিত্ত উজলিত করি।

## শুদ্ধি পত্র।

| পত্ৰাক          | পংক্তি <b>দং</b> খ্যা | শশুদ্ধ।        | শুক্ত।   |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------|
| 35              | 39                    | বারি           | ক্ৰি     |
| २२              | <b>ર</b>              | সম             | ম্ম      |
| <b>A</b>        | २०                    | দেখিবা         | দেখিব না |
| २७              | •                     | বিহণী          | বিহগী    |
| ೨೪              | <b>,</b> .            | অশররী          | অশ্বীরী  |
| 82              | >>                    | ভূলিব          | ভূলিব    |
| «২              | <b>&gt;</b> 8         | স্ম            | ম্ম      |
| 48              | ર                     | बन             | মম       |
| ৬৫              | >>                    | <b>ভ</b> রবারি | তব বারি  |
| <b>&gt;•</b> \$ | >>                    | আসাৰ           | আমার     |
| 358             | >¢                    | Nore           | Nor      |
| 308             | >1                    | <b>ৰ</b> ালে   | কোঁলে    |
| :80             | 4                     | কাল            | বান্দা - |
| >8<             | ٥                     | শোভার          | শোভায়   |
|                 |                       |                |          |

# সূচীপত্র

| বদস্তপঞ্মী          |       | **1     | ***   | >          |
|---------------------|-------|---------|-------|------------|
| ক্ষেড়ে†প্রার্      |       | •••     | •••   | >          |
| त्महे हक्कारनारक    | •••   | •••     | ***   | 21-        |
| গা ওরে আবার         | ••    | **      |       | <b>₹</b> 5 |
| জীবস্ত কাব্য        | ••    | •••     | ••    | €. ¢       |
| स्त्र (हिटब्रथः     | ***   | • • •   | •••   | ৩৬         |
| মোহ সপ              | ***   | ***     | ••    | 8₹         |
| (इ. इ.जुर           |       | •••     |       | ន។         |
| িু'য় <b>কু</b> ল   |       | •••     |       | 81-        |
| উপহার               | •••   | •••     |       | ¢ >        |
| প্রকৃতি প্রণয়ী     | 411   |         |       | ¢ \$       |
| দ্ব বৰ্ত্তমান       |       | ***     | •••   | c o        |
| <b>ভা</b> গৰী দৈকতে | ••    |         | • • • | 95         |
| সাধ পুরিল না        | • • • | ***     | •••   | 9.5        |
| সাধেৰ নলিনী         |       | •••     | •••   | 96         |
| <b>डे</b> मानीन     | • • • | • • • • | ••    | has -      |
| প্রিয়নিদর্শন       | •••   | • • •   | •••   | > ¢        |
| আগ্যনারী            | ••    | ***     |       | ۲۰۶        |
| গেল একটা বৃংদৰ      | •••   | ***     | •••   | >>9        |
| অভাগিনী             |       |         | • • • | ऽ२८        |
| <b>জী</b> বনকাহিনী  | ***   | ***     | • • • | 282        |

" বনৰতা " পাঠ করিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় "নিয়লিখিত মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"জন্মভূমি" কৰিতার দৌলগ্য এক আধটা পংক্তিতে নতে, সমস্ত কৰিতাতে। "কোকিলের প্রতি," অতি স্থলর অনুধান। "হাঁদা" এই
কবিতাটা বড় স্থলর। "স্থম্ভূয়" এমন অবিকল, অপচ স্থলর অনুধান
কচিৎ দেখা যায়। "আমার কলনা" খুব ভাল পড়িয়া মোহিত হইলাম।
"কি মুখ আমার" পড়িয়া চক্ষে জল আদিল, আপনার অনেক কবিতা
পড়িয়া চক্ষে জল আইদে। 'দবলা" (অনুবাদ) আপনার অনুবাদগুলি
অতি স্থলর হয়। "বিশুক্ষ কমল" এই দব বিষাদ্ভায় পরিপ্লুত কবিতা
আমার বড় ভাল লাগে, মনকে নিতান্ত অস্থির করিয়া ফেলে। "বীরনারী"
চমৎকার, রণবাল্যের ন্যায় জদয়কে নাচাইয়া ভুলিল।

'' একটা প্রার্থনা," অতি উত্তম, অতি উত্তম। আপনি বঙ্গ রমণীকুলের একটা প্রধান রত্ন।

> ( শ্রীরাজনারায়ণ বস্থ ) ১৪ই আগষ্ট, ১৮৮৩ দাল।

#### বনলতা সম্বন্ধে সম্পাদকের মত।

NOVEMBER 5, 1883.

Banalata published by Jogesh Chunder Banerjea, 55, College Street. This is a collection of little poetical pieces, singularly well-written. The style is simple, and natural, and the sentiments are genuicly poetic. There is no straining after effect; on the contrary every Piece seems to show poetic gifts of no mean order. (3)

Indian Nation.

#### বনলত । \* (আম্যাদর্শন)

অবগুঠনবতী নবোঢ়া কামিনী দর্শনাকাজ্ঞা ব্যক্তির সমুথে ষেমন মৃথ-চক্রমা একবার দেখাইয়া, আবার তথনই অবগুঠন মেণে আবৃত কবিয়া

শ্রাসুক্ত বোরেশনচন্দ্র বন্দে পি।ধ্যাধ কর্তৃক ক্যানিং লাইবেরীতে প্রকান।
 শিত। স্ল্য বার আনা।

ফেলেন, সেইরপ কবি ছাদয় কবাট খুলিয়া পাঠককে আপনার ছাদয় ভাগুড়া রের স্থ তংথ দেখাইতে গিয়া আভাসমাত্র দিয়াই অমনি লজ্জায় তৎক্ষণাৎ উৎঘাটিত কপাট ক্রদ্ধ করিয়া ফেলেন। এই আন্দাদ্যাত্তে কামিনীর সৌল্বর্যা ও কবির কাবা লোকের মনে প্রবল উৎস্তক্য উৎপাদন করে, এবং দর্শক-দিগের নিকট অতি রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়। যেমন যুবতীর নিবাবরণ দৌল্লা দেখিয়া সাধুভনের দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিহত হয়, সেইরূপ কবির উৎঘাটিত-কপাট ৯৮ম দেখিলে সহাদয় ব্যক্তির দৃষ্টি তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত ২য়। সেই কবিট ইংক্লাই কবি, যিনি এ∻টী মনোহর স্করের অবতারণা দ্বারা এক মুমুমেট বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তার এক বিষয়ে বিভিন্ন গীতির অবভারণা করিতে পারেন। সেই কবিই উংক্রই কবি, যিনি যাহা বলিবার সমস্ত না ব্রিয়া, চুই একটা কথায় বা ছুই একটা ভাষাবভারণা দারা, পাঠকের জদয়ের অন্তর্নি গণিত ভাবংশশি টানিলা এতির করেন। সবল উচ্চদরের ক্রিকাট ভাৰ উলীপক, এই গুণ আছে বলিয়াই দেকুদ্পিয়ার মিলটন, কালিদাদ ভবভৃতি প্রভৃতি কবির উচ্চ আসন প্রাপ্ত ইইয়াছেন। তাঁহাদিগের কাব্য পড়িয়া ফদয়ে প্রবল ভাবোচ্ছা দ উপস্থিত হয়। একটা ভাবের ভড়িং দঞ্চা-মণে হৃদয়ে অনুরূপ অসংখা ভাবের আবির্ভাব হয়। সেই তাডিত উদ্ভাগে গলিত ২ইয়া সদয় ষেন অদংখ্য ধারায় প্রবাহিত হয়। নিমদরের কাব্য ভাববাঞ্চক বা ভাবপ্রকাশক মাত্র। যাহা বলিবার, কবি সমস্তই বলিয়াছেন। তাঁহার জনম নিরাবরণ। সংস্কৃত ভটিকাবা ও বাজালা অধিকাংশ কাবটে ওঁই শ্রেণীর। এই দকল কবি ছন্দোময়ী রচনামাত্রকেই কবিতা বলিয়া মনে করেন।

বনলতা রচয়িত্রীর কবিতার স্থানে স্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর কবির কিঞ্চিং লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইল। সেই আভাসমাত্র দেখিয়া যদিও এখন আমরা উাগাকে এএফ প্রেনীর কবির উচ্চ আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত্ত নহি, তথাপি এই পর্যাহ, বলিতে পারা যায় যে, যদি এই কবিহশক্তি সামাজিক নির্গাতনে মক্লে বিদলিত না হয়, ত'হা হইলে কালে ইহা বিক্সিত হইয়া রমণায় ক্রপ্রমে পরিণ্ড হইবে।

#### BANALATA.

A Cellection of Poems-Published by Jogesh Chandre Bankrjee, Canning Library, Calcutta 1880.

We owe an apology to the writer of this beautiful collection of poems for not having been able to review it carlier.

The volume before us is remarkable in many respects. Its author is a young Hindu lady, and a daughter of a Zemindar of the district of Pubna, now residing in Krishnagar. It contains several poetical pieces on a variety of Subjects, but its value is considerably enhanced by the publication of a translation of couple of poems of Wordsworth and Byron.

We have carefully perused this book and are glad to be able to say that the young authoress has not only shown that she possesses a remarkable knowledge of the Bengalee language, but that she is also familiar with the works of the great English Poets. Almost every piece which this book contains, is replete with sweetness, charming imageries, elegance of language, purity of thought and chasteness of diction. The translations, though not always fair and literal are enough to show that she understands the English language.

There are two poems, however—one entitled the "Smile of an infant" and the other "my Prayer" which struck us to be peculiarly good. In the former, the writer has shown a remarkable descriptive power; and in the latter, she has successfully infused a great deal of pathos.

We are sure that if our young authoress worships the Muses as devotedly as she has commenced in her early life her literary career will be well worth imitating by the ladies of Bengal.

In a country where the education of women is still in its infant stage, the reviewers are supposed to be somewhat lenient in criticising books written by fair hands; but we can assure the reader that in reviewing the book before us, we have not relaxed the canons of criticism a bit.

It seldom falls to our lot to get an opportunity of reviewing a work of a genuine Hindu Lady; and whenever we get such publications for review, we find it very refreshing to do so. It is owing to this, that we have devoted a great deal more space to the book under notice than we otherwise would have done.

Brahmo Public Opinion.

"ৰনলতা" Hnidob Patriot "সাধারণী" English-man প্রভৃতি সংবাদ-পত্তে প্রশংদিত। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করিতে না পারায় এবার প্রকাশ করা হইল না।

#### CALCUTTA REVIEW.

The Banalata is from the pen of a Hindu (Brahmin) lady who dedicates the work to her father. It consists of several short poems on a variety of subjects, which bear the impress of a mind emancipated from the thraldom of Jati, Juti, Mallika, Malati, of bygone ages, and awakening to an appreciative perception of the beautiful the grand and the sublime, not simply in terrestrial objects, but, likewise in the phenomenal aspects of Nature, in all her immensity. The following lines will partially illustrate our views, if they will not remind the reador Ianthe in the Magic car of Shelly.

রবি-শশী তারা কল্পনা নয়ন
শারদ-কৌমুদী কল্পনা বরণ
কল্পনার কণ্ঠ বাঁণার নিকণ
কল্পনার থেলা স্থাথের স্থাপন॥

In respect of parity of thought, and chasteness of diction, these poems are a decided improvement upon the school of Bharat Chunder, though for melodious flow and smoothness they compare unfavourably with the works of that much maligned, yet much loved, bard.

We have time only to add that three of these poems are translations from the works of Wordsworth, Byron and Cowper, which fact imposes upon us the duty, and a pleasing duty too, of congratulating our authoress upon her thorough acquaintance with Euglish Poets, along with the mastery she has achieved over the language in which she writes. She must have possessed extraordinarily favourable opportunities such as seldom fall to the lot of Hindu ladies, "cabin'd, cribb'd, confin'd" within

the walls of the Zenana. We hope, however she will pardon us for excercising the privilege of a critic, in telling her, in the most friendly spirit and without meaning, in the least, to detract from the general merit of her poems, that the lines which we subjoin, though excellent in themselves, are not fair translations. They are from the "Cuckoo" of Wordsworth.

" It seems to fill the whole air's space, \*
At once far off and near."
গিরি হতে গিরি শৃঙ্গে সে স্বর ভাসিয়া
একদা স্থদুর কাছে যায় রে ধ্বনিয়া

2. "But unto me thou bringest a tale of visionay hours"

বিগত জাবন হুদে উঠে রে জাগিয়া শৈশৰ হুখের স্মৃতি উঠে উথলিয়া

"But an invisible thing,
 A voice a mystery"
 কিন্তু রে অদৃশ্য কণ্ঠ ভাবি রে তোমায়
 বোধের অতীত তমি বর-মধ্যর।

\* There is another reading of these lines which is accepted by many, among whom we may mention Palgrave—

> From hill to hill it seems to pass, At once far off and near.

#### BANALATA.

"We owe an apology to the fair authoress for not noticing the But the delay that has occured may be ascribed to the excellence of the book itself, for our own appreciation of that excellence made us view the task of reviewing it as peculiarly difficult and delicate, and requiring almost enthusiastic admiration which we had felt at the first perusal of the book. This is a book Most of these poems originally appeared anony mously in a high class vernacular journal, and at the time of their appearance, called forth great admiration from the reading public. that modesty which is the ornament of her sex, but which is characteristic of the Hindu Woman, the authoress still keeps her name concealed from the world and it is only from the dedication of the book to her father, an able and well-known member of the Subordinate Executive Service that one derives the knowledge of her identity. The most striking fe tore in these Poems is a vein of tender pathos, -- a tinge of melancholy that runs through almost every line of them, and as one closes the book after accompanying the authoress through her short journey in her world of dreams, one is sure to find that, in spite of himself, he has caught from her the contagion of melancholy. If poetry is to be judged by the degree in which it is capable of exciting the imagination, doubtless the authoress would take rank among many of our well-known poets. The small poem, "Smile," wherein the authoress describes a child's smile, is incomprarably sweet and undoubtedly the best piece in the whole book. Even if the authoress had written nothing else, this small poem would have entitled her to a foremost place among the

one that fervid imagination, representation, an ear for exquisite music are among the gifts of the authoress; but these are not all her qualities, for it will be apparent that she possesses also—and this is surely a rare possession in one so young—the artistic sense of fitness and proportion. The poem, "Pabitra Kushum" or the "Pure flower," bears a painful interest. If is a kind tribute to the sacred memory of a departed friend—a pure and blooming flower that was plucked before its time. This

piece is full of tender trustfulness—trustfulness in the providence of God. The authoress concludes the poem by informing the invisible shade of her departed friend as to how resignedly her aged father has borne her loss. The bereaved father all ided to, is, we understand the venerable Babu Ramtanu Lahiri of Krishnaghur, the pattern of purity and goodness. All the other poems are innocent and good, and the verses in most of them would sing exquisitely. if well set to music. In some of the pieces the faults will disappear as the authoress advances in age and experience. The book concludes with a "Praver". It is a fond prayer breathed by a bereaved sister. In this she bemoans the loss of a brother and a sister, and expresses the cherished desire of her life-that when she too broathes her last. her ashes may be laid on the same spot where sleep the dear departed ones by the side of Mother Ganges. We close this notice wishing a long life to the authoress and hoping that whenever she will find leisure from the cares of life, she will devote the time to worshipping the Muses whose favoured child she is."

The Indian Mirror, 12th June, 1880.

# নীহারিকা।

#### বসন্ত-পঞ্চমী

( সরস্বতীর প্রতি।)

দেবি.

বসস্ত পঞ্মী আজি,
প্রকৃতি কুস্থমে সাজি—
আহ্বানিছে এস মাতঃ, বঙ্গের ভবনে।
হতভাগ্য বঙ্গবাসী,
আনন্দ সাগরে ভাসি
দিবে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি তোমার চরণে।

স্থমন্দ মলয় বায়
পুলকে ঘোষিয়া যায়
তব পূজা, পিককুল ললিত স্থতানে।
কল কণ্ঠ ঝক্ষারিয়া
নীলাম্বর ভাসাইয়া
ঢালিছে আনন্দ দেবি, বস্থার প্রাণে।

 বিভব সম্পদ হীন, দাসত্বে জীবন লীন, বিষাদের অশ্রুবারি দিবদ শর্ববরী—
ঝরে দর দর ধারে,
ভাসি ডঃথ পারাবারে
জীবিত বঙ্গের স্থৃত তব পদ স্মরি।

তোমার দেবায় রত
আছে দবে অবিরত,
তুমি মাত্র বাঙ্গালীর দহায় দম্বল,
এদ দন্তানের ঘরে
পৃজিবে মা ভক্তিভরে
অর্পিয়া তোমার পদে হৃদয় কমল।

তরল নয়ননীরে
প্রক্ষালিবে ধীরে ধীরে
জীবন আরাধ্য ওই যুগল চরণ,
আপন শোণিত দিয়া
পূজিয়ে জুড়াবে হিয়া,
ডাকিছে কাতরে আজি বঙ্গবাদীগণ।

অাঁধারে, আলোক রাশি,
দয়া করি পরকাশি—
বিভাদিত কর বঙ্গ জ্ঞানের কিরণে,
বিমল প্রতিভা ভাতি
উন্ধলিয়া দিবা রাতি
হাসাক বিষাদময় বাঙ্গালা জীবনে।

প্রভাত অরুণ-করে
প্রকৃতি পরাণ ভরে
হাসে, যবে দূরে যায় তামদা রজনী,
তেমতি বঙ্গের হৃত
জ্ঞানের কিরণ-যুত
হুইয়া হাদিবে, রূপা করগো জননী।

কিবা দিবা বিভাবরী
শত শত বঙ্গনারী
অজ্ঞান আঁধারে হায় যাপিছে জীবন,
সাহিত্য বিজ্ঞান হার
দেও কঠে অবলার,
বিতর তাদের প্রাণে প্রতিভা কিরণ।

আজি মা তোমার কাছে

একটা প্রার্থনা আছে,
শেষ অভিলাষ দেবি, পূরাও আমার।
আশৈশব ভক্তিভারে
পূজিতেছি অকাতরে
হৃদয় শোণিত দিয়া চরণ তোমার।

জীবনের আশা যত
নিক্ষল স্বপন মত
নির্দাণা সাগরে হায়! গিয়াছে ভূবিয়া,

প্রতি নব বর্ষ সনে নৃতন নৈরাশ্য মনে প্রবেশিছে দিন দিন ব্যথিত করিয়া।

রোগে, শোকে, ভগ্নচিত
আর মা সহিব কত ?
ক্লান্ত জীবনের—পথে হইয়া অধীর।
একটী দিনের তরে
হৃদ্য় শীতল করে
কভু নাহি শুকাইল নয়নের নীর।

নীরব লোচন ধার
কহিছে মা বার বার
ভাষণ আঁধারময় স্থথের অবনী,
প্রবাদে প্রবাদে ফিরি
ও পদ আশ্রয় করি
কেবল জীবিত মাত্র রয়েছি জননী।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে
এখনও ধীরে ধীরে
দীপিছে একটী ক্ষীণ আশার স্বপন,
দো আশা সফল হলে
পুলকে যাইব চলে
ছাড়িয়া বিষাদ পূর্ণ সংসার ভবন।

তোমার দেবক যত
মধ্যাক্ষ তপন মত
উজ্জলিত করিয়াছে বিপুল ধরণী,
নিরমল প্রভা তার
আলোকিছে অনিবার
জগত-বাদীর প্রাণে দিবদ রজনী।

কালের সাগরে সবে
ভূ বিয়া, জীবিত ভবে
রহিয়াছে সগোরবে, অমর জীবনে,
অক্ষয় কীর্ত্তির শিরে
চিরদিন শোভা করে
থাকিবে এমনি, ফুটি প্রতিভা-কাননে।

তুমি মাতঃ, স্নেহভরে
যে বীণা তাদের করে
দিয়াছিলে, আজ তার মধুর সঙ্গীত,
ললিত পঞ্চম তানে
জগতের প্রাণে প্রাণে
বরষিছে শান্তি-স্থা করিয়া মোহিত।

কবিতা কুস্থম হার

• দিতে ভক্তি উপহার
গাঁথিয়াছে, যেই মালা তোমার চরণে,

শোভিত করিয়া আছে নিত্য প্রীতি প্রদানিছে ছুটিছে স্থরভি যার সমীরণ সনে।

ভোমার সেবক যারা অনন্ত জীবিত তারা, ভকতের প্রতি স্নেহ আছে মা তোমার, নিত্য উপাসনা করি, এক আশা হৃদে ধরি, দে সাধ পূরিলে, কভু চাহিব না আর।

অরণ্য কুস্কম যত
করি দেবি, একত্তিত
জীবনের সূক্ষা-সূত্তে কবিতার হার
গাঁথিয়াছি তব তরে,
সাজাইতে থরে থরে,
বঙ্গ দাহিত্যের প্রিয় কানন তোমার।

অরণ্য কুস্থম মম
আজিও কলিকা সম,
স্থবাস নাহিক তাহে, নহে বিকশিত,
আধ ফুট ফুট করে
হয় ত যাইবে ঝরে,
অকালে হিমানী পাতে হইয়া ব্যথিত।

ছুরাশা মধুর স্বরে
হৃদয় মোহিত করে,
ভাবি কতবার মম আশার স্থপন,
সফল হইবে, হায়!
আবার নিবিয়া যায়,
জীবনের শত আশা গিয়াছে যেমন।

তব কৃপা করি দার,
বহিব জীবন ভার,
বর দেও বীণাপাণি, প্রসন্ম অন্তরে,
কালে পূর্ণ বিকশিয়ে
নিত্য বাদ বিতরিয়ে
ফুটে যেন ফুল মম চির শোভা ধরে।

ৰঙ্গের সাহিত্য সনে
ফুলহার দিনে দিনে
ফুটিয়া স্থরভিময় করুক সংসার,
প্রিয় মাতৃভাষা গলে
পুষ্পমালা ছলে ছলে
নিয়ত পুজিবে মাতঃ, চরণ তোমার।

কোমল কবিতা হারে সদা যেন ধীরে ধীরে প্রকাশে তাহার নাম, সে জন যতনে, ъ.

দেবে দেবি, ভক্তিসহ তব পদ অহরহ, রাখিও মা নাম তার মাতৃভাষা দনে।

দীন আশা পূর্ণ হলে—
আনন্দে যাইব ভুলে
আক্র বিজড়িত এই জীবনের ভার,
হৃদয় শীতল হবে,
নেত্রনীর না রহিবে,
হৃঃখময় দীর্ঘশাস বহিবে না আর।

বঙ্গবাদী প্রীতিভরে

ভাকিছে না বারে বারে,
বসন্ত পঞ্মী আজি পূজিবে তোমায়,
স্থমধুর বীণা করে

আংসিয়া সন্তান ঘরে
প্রাণপূর্ণ আশীর্কাদে ভোষগো সহায়।

শান্তিধারা বর্ষিয়া
জুড়াও সবার হিয়া,
একটা বর্ষ পরে আবার যতনে
রজত প্রতিমা গড়ে
পূজিবে মা ঘরে ঘরে
মধুব বসন্ত কালে. ভক্তির সনে।

তোমার করুণা হলে

কি হুঃথে মা আঁথি জলে
ভানিবে অভাগাগণ, কিবা হুঃথ আর ?
জানের গৌরব ভাতি
উজ্জলিবে দিবা রাতি
বিষাদ কালিমা ময় হৃদয় আঁধার।

প্রণিপাত বারে বারে
করিতেছি সকাতরে,
বাসনা সফল মাতঃ, হউক আমার,
শান্তির আশীষ দিয়া
দগ্ধ চিত জুড়াইয়া
রাখিও চরণে, দীন সন্তান তোমার।

#### স্বেহোপহার।

প্রিরসোদর !—
পবিত্র শৈশব হাসি রঞ্জিত জীবন,
চিত পূর্ণ ভালবাসা
সরল মধুর ভাষা,
হসিত মুরতি, প্রিয়-বদন তোমার

यथिन निद्रिथ जूनि विशाप मःभात ।

তরলিত আনন্দের লহরী স্থন্দর
বিমল হাস্যের সহ
থেলিতেছে অহরহ
নয়নে তোমার, চাহ যে দিকে যখন,
সকলি আনন্দ ভরে হয় নিমগন।

তোমার আনন্দময় বদন হেরিয়া,
জননী স্নেহের ভরে
কতবার কোড়ে ধরে
জুড়ান জাবন, শত আশায় হৃদয়
হিলোলে হিলোলে নাচে, সদা হৃথময়

চিন্তা ক্লাপ্ত জনকের বিষণ্ণ অন্তর, তোমায় নিরথি হায়! পুলকে ভরিয়া যায়, জীবনের চিন্তা হুঃথ হন বিস্মরণ, তুমি তাঁর চির দিন শান্তির স্থপন।

প্রফুল কুশ্বম তুমি সোদর উদ্যানে,
আর ক্ষুদ্র ফুল গুলি
ললিত কোমল, কলি,
আজিও অক্ষুট, স্বধু তোমায় চাহিয়া
জীবন তরণী এই যাইছে ভাসিয়া।

শিশু ভাতা, ভগ্নীগণ চাহি তবঁ পানে, ভাসায়ে কোমল প্রাণ, গাইছে শৈশব গান, তোমার মেহের কর সহস্র কিরণে বর্ষিছে প্রীতি নিত্য তাদের জীবনে।

একটা বিষাদ রেখা জীবনে তোমার পড়ে নাই, তবচিত বিমল সলিল মত, অস্তথের অঞ্জ ওই প্রফুল নয়ন করে নাই কলঙ্কিত বিগলিয়া মন।

শ্বেছ ছায়া পরিহরি একদিন তরে
স্থানুর প্রবাদে গিয়া
কাঁদেনি তোমার হিয়া,
প্রবাদ যাতনা তুমি জান না কেমন,
আজিও শৈশব নি দ্রা জড়িত নয়ন

বিশাল জলধি পার বান্ধব বিহীন
স্থান্তর বিলাতভূমি,
আদরের শিশু তুমি,
স্থানীর্ঘ বরষ তথা রহিবে কেমনে,
তাই ভাবি ঝরে অঞা বিষধ লোচনে।

তব দীর্ঘ অদর্শনে হাদয় ব্যথিত,
উত্তপ্ত সংসার হাম,
ভ্রমিয়া তাপিত তায়,
কোন্ স্নেহ ছায়াতলে বিরাম লভিব,
কাহার বদন হেরি সকল ভুলিব ?

ভগন হৃদয়ে ব্যথা, নয়ন আসার,
কেবা স্নেহ কর দিয়া

মুছায়ে জুড়াবে হিয়া,
বিষাদ জড়িত শত জীবন কাহিনী
কে শুনিবে, সম হুঃথে ভাসায়ে পরাণী

রোগশয্যা পাশে বসি চিন্তিত হৃদয়ে—
নিদ্রাহার পরিহরি
কিরা দিবা বিভাবরী
শুশ্রাষার শান্তিনীর করিয়া দিঞ্চন
কেবা আদ্ধি শীতলিবে ব্যথিত জীবন।

গভীর রজনী যবে জগত ঘুমায়,

মূতুপদ সঞ্চালিয়া
ধীরে শয্যা পাশে গিয়া
ক্ষীণদীপে শতবার কেবা নির্থিবে,
জাগরিত নেত্র দেখি যাতনা বুঝিবে।

তরল স্নেহের ভাষে, ব্যাক্ল অন্তরে
কেবা জিজাদিবে আর,
এক কথা বার বার,
পবিত্র দোদর স্নেহ জড়িত হইয়ে
বর্ষিবে শান্তি যাহা তাপিত হদয়ে।

স্থেলের নির্বার যেন হৃদয় তোমার,
মৃত্রুল সঙ্গীত স্বরে
অবিরাম স্নেহ ঝরে,
যখন, যেখানে থাকি, ওই প্রীতিধার,
বর্ষে ব্যথিত প্রাণে শান্তি অনিবার।

শৈশব আনন্দময় ক্রীড়া সহচর,

একস্নেহ সূত্র দিয়া

গ্রাথিত দোঁহার হিয়া,

একভাবে, এক গীত উভয় অন্তর
গাইতেছে আশৈশব ধরি সমস্বর।

একটী জীবন যন্ত্র বিকল হইলে
মিলিত ললিত তান
নীরব হয় সে গান,
জীবন বীণার তার বাজে নাগো আর,
ভগ্নস্বরে একা করি মৃতুল কক্ষার।

ভুলি নাই বাল্যের দে প্রীতি-নিকেতন,
যেথানে তোমার দনে
থেলেছি দানন্দ মনে,
দেদিনের স্মৃতি আজি স্থপস্থ মত
জাগিতেছে, ভাসিতেছে, চিতে অবিরত।

গত জীবনের স্মৃতি কেন মধুময় ?
তোমাদনে বিজ্ঞিত
দে দিনের কথা যত,
তাই তাহা এত প্রিয় নিকটে আমার,
সংসারে দেখিনা ভাতঃ, তুলনা তোমার।

অপার্থিব তব স্নেছ প্রতিদান নাই,
কিবা দিব, কিবা আছে ?
সূতত ঈশ্বর কাছে
তোমার মঙ্গল প্রিয় করিব কামনা,
স্থথে থাক; পূর্ণ হোক্ হৃদয় বাদনা।

এ দীর্ঘ বরষ ভাতঃ তব অদর্শন
যে আশা হৃদয়ে লয়ে
সহিব ব্যাকুল হয়ে,
সেই আশা আমাদের পূরিবে যথন
নাচিবে পুলক ভরে বিষাদিত মন।

দর্শন, বিজ্ঞান, আর সাহিত্য কীরিটে
তব শির শোভা হবে,
আনন্দে হেরিব সবে,
প্রতি সমীরণ ভরে স্বয়শ তোমার,
আসিবে, নাচায়ে উর্ম্মিয় পারাবার।

আনন্দে বিপুল সিন্ধু গাইবে কল্লোলে, তোমার গোরব গীত, স্থুথ বিকম্পিত চিত, নাচিবে, থেলিবে উর্ম্মি, সে গীত শুনিয়া, চঞ্চল সাগর বক্ষে উচ্ছ্যাস তুলিয়া।

স্বদেশ, বিদেশ, কিবা পর্বত, জলধি,
তোমার প্রতিভা করে
হাসিবে পুলক ভরে,
ভারত গগন ভালে উজ্জ্বল কিরণে,
দীপিবে তোমার ভাতি গৌরবের সনে।

ভূলিবে না জন্মভূমি স্বদেশ তোমার,
ভারত সন্তানগণে
প্রীতি প্লাবিত মনে,
আলিঙ্গিবে স্নেছ ভরে স্বদেশে ফিরিয়া,
প্রতি প্রিয় সন্তাষণে হৃদয় ঢাকিয়া।

যে আর্য্য বংশেতে প্রিয় জনম তোমার,
বিমল গৌরব ভাতি
আছে তাহে দিবা রাতি,
পবিত্র সে আর্য্য নাম করিয়া স্মরণ
পতিত ভারত দ্বংথ করিও মোচন।

মৃত সঞ্জীবনী আশা ভারত জীবনে
দিবে প্রিয় মিশাইয়া
প্রত্যেক ধমনী দিয়া,
থেলিবে সে আশা উর্ম্মি ভারত সাগরে,
তুলিবে তরঙ্গমালা চঞ্চল সমীরে।

দীক্ষিবে একটা মন্ত্রে তব ভ্রাতৃগণে, স্বদেশের হিততরে যেন সবে প্রীতিভরে বিসর্জ্জিতে পারে এই নশ্বর জীবন, জগতে কীর্ত্তির ধ্বজা করিয়া স্থাপন।

অক্ষয় কীর্ত্তির শিরে যেন তব নাম,
অনন্ত উজ্জ্বল কারি
রহে দিবা বিভাবরী,
ভারতের ইতিহাস ধরি সমস্বর
গাইবে প্রতিভা তব মোহিয়া অন্তর।

বিভাসিছে নেত্রে মম সে স্থথের দিন,
কল্পনার সহ মিশি
হেরিতেছি দিবা নিশি,
গোরব মণ্ডিত সেই জীবন তোমার,
হৃদয়-আনন্দ প্রিয় সোদর আমার।

ভাসায়ে জীবন মন, আশার্কাদ করি,

এ দীর্ঘ বর্ষ পরে

গৌরবে ফিরিয়া ঘরে

স্নেহ পরিজনগণে মধুর সম্ভাবে,
তোষ প্রিয় অবিরত প্রাণের উল্লাসে।

জনক জননা চিত্তে আনন্দ লহরী
থেলিবে তোমায় হেরে,
স্নেহেতে চুম্বন করে,
জাবনের শান্তিময় বনন তোমার,
জুড়াবেন চিন্তাক্লান্ত হৃদয়ের ভার।

ন্থথে ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আলিঙ্গন দিয়া তুষিবে পুলক ভরে দীর্ঘ অদর্শন পরে, আবার হাসিবে এই আঁধার ভংন, আনন্দে স্বদেশে তুমি ফিরিবে যখন।

# নেই চক্রালোক।

সেই চক্রালোকে, সেই নিশীথ সময়, সেই নীলাম্বর তলে, সেই নিশীথিনী কোলে, বিসয়া একদা, হুথে অচল হৃদয়।

চদ্রকের বিভাসিত প্রাসাদ শিখর, প্রফুল কুস্থম বন, চারি ধার স্থশোভন ভক্রকোলে মনোহর লতিকা স্থন্দর।

শীতল মলয় বায় পুলকে মাতিয়া—

সে স্থা সঙ্গীতে যেন—

স্থা করি বরিষণ,

গিয়াছিল ফুল দল চুন্মিয়া।

থেই দিকে নেত্র আমি করিন্থ প্রদার জীবন্ত সৌন্দর্য্য রাশি তরল মধুর হাসি, উচ্চলিত চন্দ্রকরে অনন্ত সংসার।

তরঙ্গে তরঙ্গে জ্যোতি হৃদয়ে আমার— প্রবেশিল, অন্ধকারে,— হৃদয়ের স্তরে স্তরে— দেখিনু একই—চন্দ্র—শোভার আধার। উপর গগনে পুনঃ তুলিয়া নয়ন—

দেখিলাম প্রীতিভরে,

পূর্ণিমার স্থাকরে,

যে শোভায় বিমোহিত জগত ভবন।

জীবন শশাক্ষ দনে মোহিত অন্তরে
দেই শশী তুলনিয়া,
চন্দ্রমম নিরথিয়া
দেখিকু তুলনা নাই ত্রিলোক ভিতরে।

অনন্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ চন্দ্রমা আমার,
স্লিগ্ধ জ্যোতি বিভাগিত
নিত্য নিত্য আলোকিত,
সিত—কৃষ্ণ—পক্ষ কভু নাহিক তাহার।

আকাশের চন্দ্র আর হৃদয় চন্দ্রমা, এক সনে শতবার হুখে ভুলিয়া সংসার নিরথি বুঝিতু কার কতই গরিমা।

নীলিমার শশধর পরের কিরণে
সাজিয়া, স্বদূর হতে
দেয় কর অবনীতে,
গোরবের কিছু নাই আপন জীবনে।

আমার জীবন শশী নিজের বিভায়
নিরন্তর সমুদিত,
প্রীতিকর বিষ্ঠিত,
দিবা নিশি মুগ্ধকর অতুল শোভায়

সেই নিশীথিনী, সেই পূর্ণ শশধর,
সেই মুগ্ধময়ী ধরা
বিমল সোন্দর্য্য ভরা,
সেই স্মৃতি বিজড়িত আজি এ অন্তর।

সেই চন্দ্রালোকে বসি, স্থথের স্থপন
দেখিতে ছিলাম যবে,
মধুর সঙ্গীত রবে,
চমকি চাহিনু,—গীত মোহিল জীবন।

স্থদ্র স্থপন সম, দে গীত প্রবণে জাগিল মানস মম, নিরাশায় আশা সম, একটা বিগত স্মৃতি ভাসিল পরাণে।

বহুদিন, একদিন, প্রবাদে যথন অশুজলে ভাদি ভাদি জীবনের দিবা নিশি ঘাইত বহিয়া, ছু:থে বিষাদিত মন। ছিল না বান্ধব কেহ, একাকী বিজন শৈ আপান যাতনা কত সহিতাম অবিরত, পুড়িত জীবন মম, তুঃখের দহনে।

সে ছঃখ তিমির মাঝে চপলার ধায়, একটা স্থথের গাত প্রবেশি আমার চিত্ত করেছিল আলোকিত শান্তির প্রভায়।

সেই দিন সে সঙ্গীত করিয়া শ্রবণ জুড়াল ব্যথিত প্রাণ, হৃদয়ে লইয়া গান দেখিলাম শতবার স্থথের স্বপন।

আর এক দিন বসি সেই চক্রালোকে, শুনি সেই গীতধ্বনি সেই চারু নিশাখিনী— হেরিয়া, হাসিয়া ছিন্তু প্রাণের পুলকে।

সেই নৈশ নীলাম্বর কম্পিত করিয়া—
উন্মন্ত বিছ্যুত প্রায়,
ছুটিল সঙ্গীত হায়,
থাকিলাম শূন্য প্রাণে সকল ভুলিয়া।

### নীহারিকা।

সে সঙ্গীতে সেই দিন ভাবিনু আবার—

" কেন রে জীবন শুম 
তরল সঙ্গীত সম

হইল না স্থময়," অনন্ত অপার।

আজি এই চন্দ্রালোকে নীরবে বসিয়া বিগত শতেক কথা— দিতেছে হৃদয় ব্যথা, বহিতেছে অশ্রুনীর কপোল ভিজিয়া।

সেই চন্দ্রালোক,আর সেই শশধর, তেমন স্থন্দর আর— দেখিব না এ সংসার শুনিব না সে সঙ্গীত, ভাসায়ে অন্তর।

আজি এই চক্র কেন মলিন এমন ?
নাহি সেই হাস্য রাশি,
তেমন স্থন্দর শশী
দেখিবনা এ জনমে ভরিয়া নয়ন।

আর শুনিব না গীত তেমন মধুর,
সে সঙ্গীত পারাবারে
ভাসিব না আর ফিরে,
দেখিবা পুনঃ ধরা সেরূপ ফুন্দর।

সেই চন্দ্রালোক, সেই সঙ্গীত লহুরী

চিরদিন হৃদে লয়ে
থাকিব মোহিত হয়ে,
বাজিবে প্রবণে তাহা দিবস শর্কারী।

স্থাথ ছুংখে চির দিন ভাবিব নিয়ত,

"হায়রে জীবন মম

কেনরে সঙ্গীত সম

হইল না স্থখময়," করিয়া মোহিত।
আজি সেই চন্দ্রালোক করিয়া স্মরণ
শূন্য নেত্রে কতবার

হেরিলাম চারিধার,
ব্বিলাম ত্মময় হৃদ্য গগন।

## গাওরে আবার।

"Ada sole daughter of my house and heart." \*

তুমি গাওরে আবার প্রিয় বিহণী আমার স্থধা কঠে কক্ষারিরা, বস্ত্রমতী কাঁপাইয়া পরশিবে নীলিমায় তোমার স্থবর, জাগিবে শশাস্ক সহ তারকা নিকর।

Childe Harold's Pilgrimage C. III. St. 1.

### নীহারিকা।

এ সাদ্ধ্য সমীর ধীরে
দোলাইয়া তরুশিরে
চুম্মিয়া কুস্থম কলি,
পুলকে যাইবে চলি,
তরলিত স্বরময় হইবে অবনী
প্রাণের আনন্দে তুমি গাও বিহগিনী।

এনীল গগন তলে
বসি মন কুতৃহলে,
তোমার মধুর স্বরে,
হৃদয় শীতল করে
শুনিব জীবন ভরি, ভুলিয়া সংসার,
স্থাতে নাচিবে ভয় মানস আ্যার ।

স্বরগ বিহগী ভূমি,
আসিয়াছ মর্ভ্যভূমি,
পবিত্র শিশুর স্বরে
অভাগা মানব তরে
পাঠাইলা ভবে বিধি, শান্তির কারণ,
শবণে শীতল সদা তাপিত জীবন।

শুনিয়া তোমার গীত, বিমল আনন্দে চিত

#### গাওৱে আবার

ভাসাইয়া, প্রীতিভরে দিব চির দিন তরে জীবন আমার, ওই সঙ্গীতে ঢালিয়া গাও প্রিয় বিহুগিনী স্থধা বর্ষিয়া।

অদূরে কুস্থম বন
তরুলতা অগণন,
কোমল পল্লব দিয়া
চারু তন্মু আবরিয়া
অদূশ্যে থাকিয়া তুমি কররে ঝস্কার,
আমার নয়নে করি জ্যোৎস্না সঞ্চার।

চঞ্চল স্বর লহরী,
কিবা দিবা বিভাবরী,
শ্রবণ ভিতর দিয়া
মম প্রাণে প্রবেশিয়া
উজলিবে অাঁধারিত জীবন আমার,
যাতনার অশ্রুবিন্দু রহিবে না আর।

ললিত মধুর স্বরে,
শীতল অমিয় ঝরে,
পানে পিপাদিত চিত,
নিত্য স্থথে পুলকিত
তরল সঙ্গীত তুমি দেও রে ঢালিয়া
বিশুষ্ক হৃদ্য় মম স্বরে শীতলিয়া।

নিরমল স্নেহ দিয়া,
চন্দ্রকর মিশাইয়া,
স্বজি বিধি প্রীতিভরে
পাঠাইলা শান্তি তরে
স্থা বিনিন্দিত ওই স্থম্বর তোমার,
আবার গাও রে প্রিয় বিহনী আমার।

পবিত্র শিশুর হাসি
স্থা কঠে পরকাশি,
ডাক একবার ভূমি
আমার জীবন ভূমি
কোমল কুস্থমময় হইবে তাহায়,
ম্বেহভরে ঢাক প্রিয় বালিকা আমায়।

নিদাঘ নিশীথ কালে,
বিদয়া ধরণী কোলে,
বৃদ্র বাঁশরী গান,
শ্রবণে প্রবাসী প্রাণ,
জাগি উঠে, অভাগার শৈশব স্থপন,
লহরে লহরে থেলে ভাসাইয়া মন।

তেমতি তোমার গীতে, জাগেরে আমার চিতে শৈশব স্থথের কথা, মরমে মরমে গাঁথা আজি যাহা, যার ছায়া জীবন জড়িত, শোণিতে শোণিতে নিত্য রয়েছে মিশ্রিত।

তুমি প্রিয় বিহগিনী,
যেন চল-সোদামিনী
এই আছ এই নাই,
স্থদূরে শুনিতে পাই,
মধুর সঙ্গীত তব, নয়ন আমার
ধরিতে না পারে ফুল্ল মূরতি তোমার।

আবার মুহূর্ত্ত পরে
আদিয়া সোহাগ ভরে,
চারু ভুজ লতা দিয়া
কণ্ঠময় জড়াইয়া,
স্থপন জড়িত শত হুথের কাহিনী
বরষ আমার প্রাণে দিবদ যামিনী।

স্থন্দর অলকা গুলি, •
হাদির হিল্লোলে ছলি,
থেলেরে বদনোপরে •
অযতনে থরে থরে
আধ অবরিত করি নয়ন তোমার
হৃদয় আনন্দময়ী বালিকা আমার।

অক্ষুট মধুর স্বরে, ডাক শিশু প্রাণ ভরে, বীণার সঙ্গীত সম
ও বচন নিরুপম,
সেদিকে শ্রবণ পাতি শ্রবণ ভরিয়া
শুনি নিত্য তব কণ্ঠ আপন ভূলিয়া।

দঙ্গীতে কি মধু আছে,
তোমার স্বরের কাছে ?
আধ আধ কথা গুলি
অনন্ত যাতনা ভূলি,
শ্রেবণে জুড়াই দদা ব্যথিত জীবন
বিষাদের অশ্রুবারি করিয়া মোচন।

একবার আরবার,
বরষিয়া শান্তিধার,
ডাকরে পরাণ খুলি
হাসির লহরী তুলি,
আমার-নয়ন কাছে পুলকে নাচিয়া
গাও গীত, অবিরত হাসিয়া হাসিয়া।

বিষাদ কখন যেন,
প্রবেশি তোমার মন
নাহি করে আঁধারিত,
এমনি আনন্দে গীত
গাইরা, পবিত্র ভাবে কাটাও জীবন,
সংসার যাতনা শিশু পেওনা কখন।

জগত ছাড়িয়া যবে
বিদায় লইতে হবে,
সে দিন শ্রবণে মম,
স্বর্গীয় স্থধার সম,
বরষিবে শান্তি ওই দঙ্গীত তোমার,
গাও রে আবার প্রিয় বিহগী আমার।

## कीवल कावा।

( এমন দেখি নাই আর )

"Your daughter is a poem that beats all our inspiration."

—Venetia by Disraeli.

তুমার ভূষিত শির,
হিমাদ্রি অচল স্থির,
প্রভাত অরুণকর তরল কাঞ্চন
বর্ষে যবে, সেই শির করিয়া শোভন,
হিল্লোলে হিল্লোলে শোভা
কম্পিত স্থবর্ণ বিভা,
অনন্ত সৌন্দর্য্যয় নয়ন রঞ্জন,—
দেখিয়াছি, দেখি নাই কবিত্ব এমন।

বসন্তে বিহগ গান শুনিয়াছি ভরি প্রাণ ললিত শিশির সিক্ত কুস্তম নিচয় কানন মাঝারে শোভে মোহিয়া হুদ্য়, ' মূতুল মূতুল বায়

চুন্ধিয়া চুন্ধিয়া যায়

হেলি, ছুলি, হাসি হাসি লহরে লহরে,
দেখিয়াছি—সরোজিনী সরসী উপরে।

সায়াহ্নে রক্তিম রবি
গোরব-মণ্ডিত ছবি।
নীলান্থু শয্যায় ঢালি শিথিল জীবন,
অলসে মুদিত আঁখি বিশ্রাম কারণ,
গান্তীর্য্য জড়িত শোভা
প্রকৃতির চিত্ত লোভা,
স্থির নেত্রে কতবার করেছি দর্শন,
দেখি নাই তাহে কত্র সৌন্ধ্য এমন।

শারদ গগন-ভালে
পূর্ণিমার নিশাকালে
কোমুদী তরঙ্গে ভাসি পূর্ণ শশধর
প্রতিভার বিভাসিত অবনী অন্বর।
হেলি, ছুলি স্থখ-ভরে
চঞ্চল চন্দ্রমাকরে
উথলে গভীর সিন্ধু, হাসে কুমুদিনী,
হেরিয়াছি শতবার ভাসায়ে পরাণী।

তারকা খচিত নিশি অাধার সহিত মিশি সহস্র হীরক খণ্ড গগনের গায় দেখিয়াছি কত নিশি, বসিয়া ধরায়। বিবিধ সোন্দর্য্য রাশি আনন্দ সাগরে ভাসি হেরিয়া, ঈশ্বর নাম করেছি স্মরণ, দেখি নাই শোভা এত জীবনে কথন।

বর্ষার আগমনে,—
পূর্ণ তরঙ্গিনীগণে,—
পূর্ণ তরঙ্গিনীগণে,—
সোন্দর্য্য উচ্ছ্বাসে, যবে পড়ে উথলিয়া,—
হৈরিয়াছি, মুগ্ধপ্রাণে সকল ভুলিয়া।
কিন্তু রে শোভা এমন
করি নাই দরশন
একাধারে এই কাব্যে রয়েছে যেমন,
অপ্রতিম,—অপার্থিব,—এ কাব্য রতন।

অনস্ত সৌন্দর্য্য রাশি,
ভূলোকে ত্রিদিব.হাসি,
পত্রে, পত্রে, ছত্রে, ছত্রে, এ কাব্য ভিতরে
দীপিছে মধুর ভাবে কিবা শোভা ধরে।
নিত্য বসন্তের বাস
সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্যাস
শত শারদীয় শশী গৌরব কিরণ
অবিরাম প্রাণ-কাব্যে করে বরিষণ।

মধুর সঙ্গীত স্বরে—
হ্লদর বিমুগ্ধ করে,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে স্থধা ঢালে দিবা রাতি,তরলিত সঙ্গীতের কিরণের ভাতি।
এই কাব্য নিরখিয়া
স্থথেতে নাচায়ে হিয়া
ভাবি কতবার বসি নীরব নির্জ্জনে
কে আনিল এত শোভা সংসারভবনে।

বালকের স্থা হাদ,
বিজয়ীর জয়োচ্ছ্বাদ,
দীর্ঘ বিরহের পর প্রণয় মিলন—
প্রাণে প্রাণে শত বার স্থথ আলিঙ্গন।
স্থার্ঘ নিশার শেষে
স্থথ স্বপনের বশে;
প্রবাদী পুত্রের মুখ মধুর যেমন—
দকলি এ কাব্যে আছে,—স্থলর কেমন।

প্রেমের প্রথম দৃষ্টি,
স্বর্গীয় স্থধার রৃষ্টি,
তরলিত মাদকতা ঢালয়ে জীবনে,
হৃদে, হৃদে, বিনিময় স্থথের স্বপনে।
নয়নে নীরব ভাষা
কত প্রেম কত আশা,

ভালবাদা প্রণয়ের অনন্ত দঙ্গীত এ জীবন্ত কাব্যে তাহা রয়েছে নিহিত।

এক রন্তে ফুল ছটী
অনন্ত সোরভে ফুটি
উজলিছে পরস্পর মোহিছে নয়ন
পূর্ণ বিকশিত শোভা হৃদয় মোহন।
যুগল জীবন ছবি
মধ্যাহ্ন প্রথর রবি
জ্ঞান প্রতিভায় কাব্য হাদ্য বিমণ্ডিত,
ছই চিত্র—এক চিত্রে হয়েছে মিশ্রিত।

বিজ্ঞান কবিত্বে মিলি
আঁধারে জ্যোৎস্না খেলি
কখন স্থথের হাস্য আবার কখন
বিরহের ছুঃখ গীত নীরব রোদন।
দর্শন সাহিত্য কত '

ইতিহাস শত শতৃ,
কাব্যের জীবন সনে অভেদে জড়িত
অঙ্কে অঙ্কে বর্ণে বর্ণে মধুরে চিত্রিত।
কন্তবার প্রীতিভরে—

এ কনক কাব্য হেরে,—
নয়ন মুদ্রিত করি, মানস আমার—
দৈখিয়াছে প্রতিবিম্ব হৃদয়ে তাঁহার।

আকাশ ধরণী তল—
কাব্যময় সর্ববস্থল,
যেই দিকে নেত্র স্থথে করি প্রসারণ—
চারিদিকে ভাসে যেন কাব্য অসুক্ষণ।

সৌন্দর্য্য নির্মার দিয়া,
নিত্য শোভা বরষিয়া,
আলোকিত করিয়াছে কাব্যের জীবন
ভক্তি, প্রেম, সরলতা, স্থথে সন্মিলন।
অশররী আত্মাদ্বয়,
স্মেহের হিল্লোলে বয়,
সকলি মানসময়, কাব্য মনোহর—
যত পড়ি তত যেন, অতপ্ত অন্তর।

স্থা পার্চ সমাপিয়া—
কবিত্ব তরঙ্গে হিয়া
ভাসায়ে, নীরবে সব করিয়া স্মরণ,
স্থা স্বপনের রাজ্যে করি বিচরণ।
ত্রিদিব সঙ্গীত স্বরে,
স্থায় শীতল করে,
প্রত্যেক নিশ্বাস, প্রাণে ঢালয়ে আমার
নন্দন সৌরভ, স্থা-সিক্ত অনিবার।

দিবসের কোলাহলে, অথবা বিশ্রাম কালে সমান আনন্দ পাই করিয়া চিন্তন, শোণিতে শোণিতে যেন বহে অনুক্ষণ! স্থদূর, নিকট, নাই, সতত দেখিতে পাই, এ জীবন্ত কাব্য আমি জীবন ভরিয়া পড়িব, ভাবিব সদা জগৎ ভুলিয়া।

নৃতন নৃতন তান,
শিখিয়া গাইব গান—
কাব্যের মাধুরী যত, বিভোর অন্তরে,
প্রতিধ্বনি সেই স্বর লইবে অন্বরে।
জাগিবে তারকাগণ
খুলি নেত্র অগণন
দেখিবে কাব্যের শোভা একত্র মিলিয়া
আবার মুদিবে অগথি মৃত্রল হাসিয়া।

শোক ছঃখ সহিবারে
শিখাইবে কাব্য মোরে;
প্রতিভার তীব্র কণ্ঠ করিয়া প্রবণ,—
শিথিল হৃদয় মম করিব বন্ধন।
নিজ অবস্থায় চিত
রাখি সদা পুলকিত—
বহিব জীবন তরী সংসার সাগরে,
না যাইব যতদিন অভিমের তীরে।

আজীবন প্রীতিভরে—
পড়ি কাব্য অকাতরে,
মোহিত হইয়া হথে রহিব ধরায়,
জীবন শীতল করি শান্তির ধারায়।
জগতে আশ্রয় মম
এই কাব্য নিরুপম,
তাহার জীবনে এই জীবন আমার,
এমন জীবন্ত কাব্য দেখি নাই আর

# স্তি-রেখা।

( ৰবন সেনার সহিত দেওয়ারের বীর শ্রেষ্ঠ প্রভাপ সিংহের যে মৃদ্ধ হয়
তাহা অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী নিথিত।) \*
গভীর গন্ধীর তামসী নিশি,
আঁধার গগন আঁধার দিশি,
বিলুপ্ত স্তব্প্ত তারকা রাশি,
মেঘ পরে মেঘ চলিছে ভাসি।
ভাসিয়া ভাসিয়া যাইছে চলি
গগন সাগরে তরঙ্গ তুলি,

\* "Undaunted heroism, inflexible fortitude, that which "keeps honor bright," perseverence,—with fidelity such as no nation can boast, were the materials opposed to a soaring ambition,————Huldighat is the thermopylae of Mewar; the field of Deweir her Marathon"

Tod's Rajasthan. Ch. XI. P. 271.

আস্ফালি বিলোড়ি গগন হুদি নাচিছে ভীষণ বীর পয়োধি।

জীমূত ঘর্ষণে বিজলী ঝলি জীমূত গর্জ্জনে গরজি বলী ক্ষণিক আলোকে নির্দ্দেশি পথি তে প্রোদ গগন মথি।

উঠিল প্রবন চলিল বহি মাতিল প্রবন কাঁপিল মহী, বাধিল ভুমুল ভৌতিক রণ আলোড়ি সাগর পর্বত বন।

হাসে খল খল পিশাচগণ

ডাকিনী, শাঁখিনী উন্মত্ত মন

সকলে(ই) ভীষণ ভয়াল অতি
আজি রসাতলে যাইবে ক্ষিতি।

এমন সময়ে।---,

ভারত স্বর্গীয় বীরেন্দ্রগণ, '
চির নিদ্রা ত্যজি জাগি তখন
নবীন জীবন লভিয়া সবে
ধরিল সঙ্গীত মধুর রবে।

জলদ গম্ভীর জীবস্ত তান— বীর রসে মবে ঢালিয়া প্রাণ শত কণ্ঠতে প্রতিধ্বনি করি,
কাঁপাইল স্থথে অমর পুরী।
স্বদেশ উন্নতি হৃদয়ে আশ,
জাতীয় হুর্গতি করিতে নাশ,
উঠেছে শতেক স্থযুপ্ত বীর
স্বদেশের লাগি হয়ে অধীর।

অমর আলয় ত্যজিয়া সবে, লয়ে তীক্ষ শর নামিল ভবে ঝলকে ঝলকে দামিনী ধায়, গর্জিয়া জলদ পশ্চাতে যায়।

শত শত সেনা আশ্রয় করি, ধাইল নাশিতে স্বদেশ অরি, আদেশিল রণ জীমৃত মন্ত্র বাজিল বীরের হৃদয় যন্ত্র।

চমকি বিছ্যুত পুনঃ খেলিল, উন্মন্ত সেনার স্রোত বহিল, বরিষার ধারা প্রায় অজ্জ্র নির্বার—\* \* \* !

### ু এ-কি !

যেন মত্ত নদী গর্জ্জি ভীষণ ছুটিছে বেগে করাল দর্শন. লহরে লহরে করি আহব যোর রণাবেশে মেতেছে সব।

ভারত যবন স্থান্থির মনে
ঢালিয়া জীবন স্থা স্থপনে,
নিদ্রা যায় স্থাথে, নাহিক ভয়,
শান্তির সমীর সদাই বয়।
বিজয়ী যবন পুলক ভরে,
করে পদাঘাত আর্ধ্যের শিরে।
জানে মনে মনে তাহারা এবে
বিনত মস্তকে সকল(ই) সবে।

महमा ।----,

\* এ ঘোর নিশিতে গভীর হুস্কারে
পশিল প্রতাপ সাবাঝ ণশিবিরে
মাভৈ মাভৈ মুখে রজঃপুতগণ
রিপুকুল সনে আরম্ভিল রণ ।
বাজিল ভীষণ সমর তখন,
কাঁপিল অর্বলি কাঁপিল গগন,
থেলিতে লাগিল তীক্ষ তরবার
অন্ত্রমুখে বহ্নি বিহ্নাত আকার ।

<sup>\*</sup> He (Pertap) again "Screwed his courage to the sticking place," collected......pieces." Tod's Rajusthan Ch.XI. P. 268.

<sup>†</sup> দাবাঝ ধ্বন দেনাপতির নাম।

আর্য্য স্থতগণ উৎসাহ অন্তরে বিজয়ী হইল আজি এ সমরে; নাশিল বিপক্ষ স্বর্গীয় প্রভায় অনন্তদেবের অসীম কৃপায়।

এ ঘোর নিশিথে এমন সময়
স্বদেশে সোভাগ্য হইল উদয়।
সকলি ভৌতিক সকলি নৃতন,
চিন্তার অতীত এ আর কেমন।

আবার আবার প্রবল পবন বহিল সঘনে করি শন্ শন্ আবার আবার চঞ্চল দামিনী ছুটিল উল্লাদে যেন উন্মাদিনী। বুঝি আর্য্যভূমি স্বাধীন হইল; জাতীয় অশেষ দুর্গতি যুচিল; স্বাধীন পবন পুলকে বহিল; দুঃধের শৃষ্থল খদিয়া পড়িল।

আমি—,

গভীর নিদ্রার ঘোরে
দেখিলাম প্রাণ ভরে
অদ্ভুত স্বপন এই, স্বপন নিশ্চয়—
কোথা সেই আর্য্য জাতি, কোথা সমুদয় ?শান্তির কোমল কোলে
নিদ্রা যায় কুতুহলে,

ভারতীয় আর্য্যগণ জীবন-গোর্ব অন্ত নিদ্রায় আজি নিদ্রাগত সব।

হায় কোথায় দে সব ?

সেই পূর্বের গৌরব ;

কালবশে সমুদায় গিয়াছে ভাসিয়া,
ভারতের স্থতারা গিয়াছে নিবিয়া।
নিস্প্রভ নয়ন তারা,
সদা বহে শতধারা,
সজাতির জুংখরাশি করিয়া স্মরণ,
চন্দ্র সুর্যাবশে তাই নিজ্জীব এখন !

বিজাতীয় পদতলে
ভাসিয়া নয়ন জলে,
কাতরে বসিয়া ওই করিছে রোদন
ভারতের রাজলক্ষ্মী আদরের ধন।
ওই ভাগিরখী তীরে,
ওই জাহ্নবীর নীরে,
সকল(ই) পুড়িয়া জমে হলো ভত্মময়
জাতিত্ব, একতা, বল ধুয়ে হলো লয়।

কলন্ধী সন্তানগুলি, আপন গৌরব ভলি. কিবা স্থথে রহিয়াছে জীবন ধরিয়া জননীর অবনতি নয়নে হেরিয়া। এবে—,

পবিত্র জাহ্নবী তীরে কোষা কুশি করে ধরে একত্র হইয়া সবে করে রে তর্পণ, পূর্ব্ব পুরুষের যশঃ করিয়া স্মরণ।

একতায় পাবে বল ;

ঈশ্ব করি সম্বল

নিবারিবে প্রাতৃগণ মাতার যাতনা—
তোমাদের কাছে এই করি হে কামনা।
প্রাতার প্রাতায় মিলি
এক বলে হয়ে বলী
জপ সবে এক মনে জাতীয় উন্নতি ;
স্বদেশের হিতব্রতে হও ভাই ব্রতী।

### মোহ-স্থ।

" Was it a vision, or a waking dream?"

J. Keats.

কেমনে তুলিব প্রিয়, সে স্থ-যামিনী, সেই মধুর স্বপন, সেই আত্ম বিস্মরণ, ত্মারিলে এখন নাচে নিজ্জীব পরাণী। রোগেতে কাতর অঙ্গ, ক্ষীণ কলেবর,
মুদ্রিত নয়ন দ্বয়,
সকলি আঁধার ময়,
আঁধার জীবন-দীপ, অচল অন্তর।

ভূলিরা সংসার ছঃখ, ভুলিরা আপন—
শব্যাসনে মিশাইরা—
নিদ্রাকোলে লুকাইরা,
ছিলাম রোগের মোহে হয়ে অচেতন।

জাবনের তারগুলি আছিল বিকল,
না চলে ধমনীচয়,
শোণিত নাহিক বয়,
নিদ্রিত জীবন-যন্ত্র, নীরব অচল।

নীরব ধরণীতল, নিদ্রিত সংসার,
ভুলিয়া শোকের জ্বালা,
ভুলি জীবনের খেলা
সকলি নিদ্রিত এবে, শাত্তির আধার।

রোগ, মোহ, অচেতনে দেখিনু স্বপন,
নাচিল ধমনী গুলি,—
শোণিত প্রবাহ খেলি,
জাগিয়া উঠিল মম, নিদ্রিত জীবন।

একটা কল্পনা চিত্র বিছ্যুতের প্রায়,
দেখিলাম স্বপ্নাবেশে,
ভাঁধারে খেলিছে হেসে,
মেহের আলোকে যেন আবরি ভাষায়।

বিগত শতেক আশা ফুটিল তথন, অচঞ্চল চিত্রখানি, যেন প্রভাময় মণি, নির্থিয়া ভুলিলাম জীবন আপন।

ভাগার খনির গর্ভে সে রতন হায়,
ফুটিয়া আলোক দানে,
কেন বা তুসিল প্রাণে,
নারিসু বুবাতে কেন, মোহিল আমায়।

কেন মাজ স্বপ্ন তুমি, ছলিছ আঁধারে ?
কেন এই নিদ্রা গোরে,—
ফদরের স্তরে স্তরে,
জালিতেছ আশা-দীপ, নিরাশ সংসারে।

জীবন শোণিত সনে ক্ষুদ্র বিন্দু প্রায়, যে একটী আশা আলো নিরাশায় নিবেছিল সে কেমনে অকলাৎ হ'লো প্রভাময় ? যেই আশা স্যতনে জীবনে আমার,
মিশিয়া নিদ্রিত প্রায়,
ছিলরে নিবিয়া হায়,
কেন স্বপ্ন চিত্রিতেছ মূর্ত্তি ছলনার ?

জীবন-আকাশ মম তিমিরে আরত, একটী নক্ষত্র নাই, ক্ষীণজ্যোতি নাহি পাই, অন্ধকারে দীর্ঘ দিন হইয়াছে গত।

অনিশ্চিত জীবনের আশার স্বপন,
কণেকে তরঙ্গ তুলি,
চিন্তার লহরীগুলি,
ভাসাইল, নাচাইল, বিষাদিত মন।

কম্পিত অবশ অঙ্গ, অন্তর আমার, প্রকম্পিত শিরাচয়, শোণিত ছুটিয়া বয়, ছিন্ন তন্ত্রী জীবনের বাজিল আবার।

উছ্লিত হ'লো মম, চিত্ত-সরোবর, একটী রশ্যির ভরে, ফুন্দর লহরী ধরে, থেলিতে লাগিল এই বিশুক্ষ মন্তর। জীবনের ইতিহাস ছঃথের কেবল,
নাহি বিন্দু স্থথ আশা,
কেবল নিরাশ তৃষা—

চঃথের কণ্টকপূর্ণ হৃদয় কোমল।

সেই বিষাদের মাঝে আজি এ স্বপন !
আজি এই চিত্র হেরি,
কেমনে প্রত্যয় করি,
দেই চিত্র এই মম আশার স্কলন।

সেই নিরমল ছবি, আজিরে আমার, ভাবিতে শক্তি নাই, স্তথেতে ডুবিয়া যাই হৃদয় ভরিয়া পাই আনন্দ অপার।

সেই চিত্র, এই চিত্র, ভাবিয়া অন্তরে
নয়ন মেলিমু যবে,
স্থান মায়ার রবে,
শুনাইল, দেপাইল, সে মূর্ত্তি আদরে।

জীবন্ত সঙ্গীতময় সে ছবি স্থন্দর, হেরিকু নয়ন-ভরে, শ্রীতি পুরিত অন্তরে কৃষ্টিকু বিমুদ্ধ প্রাণে, কাঁপি থর থর । সঙ্গীত তরঙ্গ বহি লহরে লহরে,
 ডুবাইল, ডুবিলাম,
 এ সংসার ভুলিলাম,
বিসর্ভিন্ন সমুদ্য সে মধুর করে।

চমকিন্ম মোহ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল যথন, দেই আমি, সেই সব, সেই বিদাদের ভব, সেই অন্ধকার, সেই নিরাশ জীবন।

চাহিলাম পূর্ব্বদিকে, প্রভাত তপন,
নব রশ্মি জাল দিয়া,
ধরণীকে ভাসাইয়া,
উঠিতেছে ধীরে ধীরে হাসিছে গগন।

## হে চন্দ্ৰ ।\*•

স্থানুর গগনে থাকি, ধরণীতে নেত্র রাখি, ক্লান্তিতে কি পাংশুবর্ণ বদন তোমার ? ভ্রমিতেছ দিন দিন, সদা সহচর হীন, বিভিন্ন প্রকৃতি যত তারকা মাঝার। \* Shelly's "Address to the Moon." অমুক্রণ করিয়া বিধিত। ক্ষীণ তমু নিতি নিতি, লোচনে নাহিক জ্যোতি, হৃদয়ের অবিচল প্রেম যোগ্য ধন না পাই খুঁজিয়া নভে, ভ্রম অনুক্ষণ।

# প্রিয় ফুল

" Ah! May'st thou ever be what now thou art, Nor unbeseem the promise of thy spring, As fair in form, as warm yet pure in heart."

Lord Byron.

প্রভাত জীবনে—

হ্নদয় কাননে—

ফুটিলে গথন কুস্তম প্রিয়,

গোহিত নয়নে

চাহি তব পানে

ভুলিকু শতেক অন্তথ সীয়।

স্থনর চন্দ্রমা অতুল গরিমা কিরণে তোমায় স্থজিয়া যেন অবনী ভিতরে আনিল আদরে কুস্তুম আকারে রাখিল হেন।

> স্থশোভা বিহীন আমার উদ্যান

তাহাতে শান্তির কুস্থম তৃমি,
সরল স্থন্দর
কোমল নিথর
ফুটেছ উজলি জীবন-ভূমি।

আদর পবনে—
সোহাগের দনে—
হাসির হিল্লোলে ভাসায়ে মন,
হেলিয়া তুলিয়া
স্থাথেতে গলিয়া
স্কুদ্র বৃত্তে তুমি খেল যখন;

সে শোভা হেরিয়া
আপন ভুলিয়া
আতৃপ্ত-জীবন তোমার দনে,
বিনিময় করি,
যন্ত্রণা পাদরি •
বাল্যস্থে দব উথলে মনে।

আমার জীবনে
বাল্য স্থপদনে
ছিল রে হাস্যের বিমল বিভা,
কৈশোর স্বপনে
এক নিশি সনে
মিলাইল হায় সে স্থথ প্রভা।

40

এবে অন্ধকারে—

অনন্ত সংসারে—
হাসিয়া কাঁদিয়া যাইছে দিন,
তোমারে হেরিয়া

সকল ভুলিয়া

নিরাশায় আশা সজেচ হেন।

কত শতবার
তুমি ফুলহার
কঠেতে ছলিয়া শীতল যবে,
মধুর পরশে
প্রতির উল্লাদে
স্বরগের শোভা নির্গি ভবে।

পবিত্র জীবন
অনস্ত শোভন
ধরার মালিন্য তাহাতে নাই ;
যশের সোরভে
ফুটিও এ ভবে
পূর্ণ শোভা যেন দেখিতে পাই।

উজলি সংসার কুস্থম আমার কুটিয়া যখন শোভিবে ধরা, পুলক পরাণে হেরিব নয়নে দেখিব সকলি আনন্দ ভরা।

অভাব আমার থাকিবে না আর তোমার সোরভে জুড়াব মন চঞ্চল সমীরে দেশ দেশান্তরে গাইবে তোমার স্থয়শ ঘন।

# উপহার।

বড় ভালবাসি তব হসিত মূরতি,
তোমার মধুর হাসি—
তরল কোমুদী রাশি,
আলোকিত করিয়াছে জীবন আমার,
ও হাসি নয়নে মম ভাসে অনিবার।
ত্রিদিব সঙ্গীত মাথা স্থন্দর আনন,
তাহাতে জ্ঞানের ভাতি—
বিকাশিছে দিবা রাতি—
প্রতিবিম্বে উজলিয়া আমার হৃদয়—
জীবন-প্রবাহে তাহা অবিরাম বয়।

শোভার উচ্ছ্বাদে প্রাণ দিয়াছি ভাসায়ে,
কিবা আছে, কিবা আর—
দিব প্রিয় উপহার ?
ভালবাসা,—নিরন্তর তোমার চরণে—
দিয়াছি ঢালিয়া প্রতি নিশ্বাদের সনে।
ভালবাসি, এই তার ক্ষুদ্র নিদর্শন,
আজি সথে, প্রীতিভরে—
অর্পিকু তোমার করে—
স্থশোভা বিহীনা লতা, লও হে হাসিয়া,
নির্থিব মুথ-শোভা আনন্দে ভাসিয়া।

## প্রকৃতি প্রণয়ী।\*

যথন গগনোপরে,
ইন্দ্রধন্ম শোভা করে,
নিরথি হৃদয় সম উঠে রে নাচিয়া,
এইরূপ শিশুকালে,
হাসিতাম কুতুহলে,
বরষের সনে হুথ যায়নি ভাসিয়া,
জীবনেরু শেষ দিনে,
হাসিব এমনি মনে.

\* Wordsworth বিৰচিত— "My heart leaps up" &c. অবলম্বন ক্ষিয়া এই কবিতা লিখিত হইয়াছে। নতুবা মরণ যেন পরশে আসিয়া,
শিশু মানবের পিতা,
জগতের শিক্ষা-দাতা,
জীবনের দিন মম প্রকৃতির সনে
যেন রে গাঁথিয়া যায় প্রণয়-বন্ধনে।

### সব বর্ত্তমান।

আজি সব বর্ত্তমান,
জুড়ায়েছে মন প্রাণ,
ভুলিয়াছি ভূতকাল,—নাহিত স্মরণ,
ভবিষ্যৎ যেন এবে বিস্মৃত স্বপন।
আজি এ নূতন ভব
আমার সম্মুখে সব,
স্মিশ্ব সমুজ্জ্বল করে রচিত সংসার,
এ রাজ্যে কেবল শুধু মম অধিকার।

বিকশিত পুষ্পময়—
বর্ত্তমান সমুদয়,
মন্দ সমীরণ সহ সোরভ তাহার
সদা মিশিতেছে হাসি হৃদয়ে আমার
কলকণ্ঠ পিকগণ
চালিতেছে অমুক্ষণ

তরল অমৃত ধারা শ্রবণ ভরিয়া, দে গীত শোণিতে মন যাইছে বহিয়া।

9

শিরোপরি নীলিমায়
হাসি নিত্য শোভা পায়
উজ্জ্ল প্রভাত ভান্ম, কিন্তু স্নিশ্বকর,
উত্তাপে কখন দগ্ধ করে না অন্তর।
প্রথার মধ্যাহ্ল-কালে
শীতল কিরণ জালে
আবরিত হেরি সব, মধুর ছায়ায়
বিসিলে দিবসে চিত্ত আনন্দে জুড়ায়।

R

ভূবিলে সে দিবাকর—
হাসাইয়া নীলাম্বর
আবার শশাক্ষ তথা উঠে প্রীতি-ভরে,
অযুত নক্ষত্র ফুটে সে নির্মাল করে।
কিরণ-প্রপাতে ভাসি
শোভায় সৌন্দর্য্যরাশি
মধুরে মিশিয়া, প্রাণ জুড়ায় আমার,
নিশীথ কিরণে সিক্ত করি বার বার।

C

তরল জ্যোছনা লয়ে কল্পনায় মিশাইয়ে চিত্রে কত স্থুখ ছবি, প্রতি বর্ণে তার— হেরি শোভাময় ইন্দ্রধনুর সঞ্চার।

আমার জগত ভরে রহিয়াছে দীপ্তিকরে ছইটী আত্মার ছায়া, চির-সন্মিলনে, অনত্ত পিপাসা ঢালি উভয় জীবনে।

দব স্থথ বর্ত্তমান
মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাণ
গাইছে মিলিত গীত, দে দঙ্গীত স্বর
প্রবেশিছে ছদিয়ন্তে কাঁপি থর থর।

তুই চিত্ত এক তানে আলিঙ্গিছে প্রাণে প্রাণে, উথলিয়া প্রণয়ের মধুর স্বপন— সিঞ্চিছে অমৃত ধারা স্থথে অনুক্ষণ।

বিন্দু বিন্দু বারিধারা
প্রণয়ে পাগল পারা
উচ্চদূর শৈল হতে সজোরে নামিয়া
বহে আদে যবে নদী সব ভাসাইয়া,

তেমতি উভয় চিত স্নেহভরে উন্মাদিত হইয়াছে, আজি পূর্ণ মিলন তাহার, বাধা কি বিপত্তি এবে নাহি মানে আর।

ь

প্রেমমুগ্ধা স্রোতম্বিনী

চিত্ত বেগে উন্মাদিনী

মিশিছে আবেগ সহ প্রীতি পারাবারে,
প্রতিকূল বাত্যা নাহি ফিরাইতে পারে।
হাদয় তরঙ্গ তার,
ভাসাইয়া চারি ধার
ছুটিছে চঞ্চল স্থুখ সমীর সহিত,—

5

আনন্দ উচ্ছ্যাস ভরে হইয়া মোহিত।

প্রণয় লহরীগুলি
মিলনে জগত ভুলি
আলিঙ্গিছে পরস্পরে, প্রতি আলিঙ্গন
প্রবাসীর স্বপ্নে যেন হুখ সন্মিলন।
বিরহ ব্যথিত প্রাণে
স্বপ্নে প্রিয় সন্মিলনে,
জাগে কত মোহ চিত্র অন্তরে তাহার,
মায়ার কুহকে মুগ্ধ হয়ে বার বার।

30

বহুদিন দূরে দূরে হৃদয়ের স্তরে স্তরে, ছিল যেই আশা স্বপ্ন, প্রবাহ তাহার খেলিছে প্লাবিয়া আজি জীবন দোঁহার। তথাপি পূরেনা আশা,
প্রাণ-পূর্ণ ভালবাসা,
এই প্রণয়ের নাম আত্মার বিকাশ,
এ স্বর্গীয় ভালবাসা অনন্ত উচ্ছাস।

>>

প্রতিবার দরশনে—
নৃতন আবেগ মনে
পড়ে উছলিয়া, প্রতি দৃষ্টির সহিত
আনন্দে মিশিয়া যায় বিকম্পিত চিত।
জীবন নিশাস সহ
প্রকাশিছে অহরহ—
অস্থির হৃদয়ে, প্রতি স্থ্থ-পরশনে—
প্রত্যেক শোণিত বিন্দু কাঁপে ব্যগ্র মনে।

25

কত চিন্তা ফুলসম
ফুটেরে অন্তরে ময়
আশার কিরণে, প্রিয় কল্পনা আবার
প্রীতির স্থবর্ণ রঙ্গে রঙ্গে বার বার—
জীবনের সাধ শত,
উষার অরুণ মত
হেরি স্থকুমার শিশু বদন তাহায়,
লোচনসম্মুখে যেন নাচিয়া বেড়ায়,

সেই মুখ নিরখিয়া
স্মেহের আলোক দিয়া
প্রতিকৃতি লই তার হৃদয় মাঝারে,
ভাসে প্রিয় ছায়াচিত্র জীবন-সাগরে
বাদনা তরঙ্গ সনে—
নাচায়ে আনন্দমনে—
ছই জীবনের ডেউ,—একই সময়—
ভবিষ্যৎ আশাপথে একভাবে বয়।

1.0

স্বপ্নময় এ সংসার
কিছুত নয়নে আর
পাই না দেখিতে, সব স্থাখের কিরণ,আশা, ইচ্ছা, হৃদ্যের অনন্ত মিলন।
চঞ্চল অন্তর ভরি—
সদা অন্তভব করি—
আজিকার এই দিন, সম্পদ এমন
মানব-জীখনে কার হয় না কখন।

58

ভাগ্যের অম্বরে আজি— বিমল বিভায় সাজি— ভাতিছে জীবন-রবি, প্রতিভা তাহার প্রতিবিম্বে বিভাসিছে হৃদয় আমার। নৈরাশ্য লোচন দিয়া

সিক্ত করিতে হিয়া—

বহে না এখন, শান্তি, চিত্ত-সরোবরে—

ফুটায়েছে স্থখপদ্ম সোভাগ্যের করে।

30

চাহিলে আকাশ-গায়
নেত্রে মম শোভা পায়
বর্ত্তমান প্রিয়চিত্র, আনন্দে আবার
ফিরায়ে ধরায় আঁখি হেরি বার বার
সেই ছবি, সেই হাসি,
সেই সৌন্দর্য্যের রাশি,—
সেই স্লিগ্ধ জ্যোতিশ্য্য বদন-চন্দ্রমা,
সেই চিন্তা-বিকাশক হৃদয়-গরিমা।

35

আকাশে নক্ষত্র আছে,
বারি-কোলে উর্ম্মি নাচে,
কুস্ম স্থরভিময়, শশধরে হার্দি,
প্রদীপ্ত অরুণে সদা তীত্র কর-রাশি,
দামিনী বারিদ-কোলে,
তরু কপে লতা দোলে,
ছায়া শীতলতাপূর্ণ, সমীরে জীবন,
তেম্বনি এ ভালবাসা—আত্মার মিলন।

শোভার মাধুরী যত—

একভাবে পরিণত—

মুহুর্ত্তে মুহুর্ত্তে হেরি বদনে তাহার,
প্রণয়ের ইন্দ্রজালে ঢাকিয়া আবার

কত দৃশ্য মনোহর—
হদয়ের মোহকর—

দেখায় সে চারু ছবি, সজীব শোভায়
কম্পিত অন্তর মম ভাসিয়া বেডায়।

39

দেবের দঙ্গীত সম
তার কণ্ঠ নিরুপম,
তরল কোমূদী যেন দহস্র ধারায়—
বরষি জীবন দদা শীতলিয়া যায়।
পুলকে শ্রুবণ পাতি—
শুনি স্থথে দিবা রাতি—
প্রাণের ভিতর,—দেই প্রিয় কণ্ঠস্বর,
যে গীত পুরশে আত্মা হয়েছে অমর।

74

অনন্ত আত্মার সহ—
জ্যোতিপুঞ্জে অহরহ—
ভ্রমিবে এ স্বর, আমি হৃদয় সহিত—
দে লোকে করিব পান এ স্থুখ-সঙ্গীত

বিস দিব্য চন্দ্রকরে হেরিব নয়ন ভরে এ চিত্রের প্রতিছায়া, জীবন আমার রাখিবে অন্তরে পূর্ণ প্রতিদান তার।

35

ভবিষ্যৎ পথ চাব
আশায় দেখিতে পাব
অজানিত কত শোভা,—প্রতিভা তাহার
রঞ্জিয়া জগত-চিত্তে যাবে শতবার,
কল্পনা-কৃস্থমগুলি
নিরজনে তুলি তুলি

নিরজনে তুলি তুলি রচিব মানস-রাজ্য, যাহার ভিতর বিরহ তিলেক নাহি করিবে অন্তর।

হৃদি-তন্ত্রী প্রতীক্ষায়
কভু কাঁপিবে না, হায়,
চঞ্চল নয়ন তুলি গগনের পানে
ভাবিব না দরশন-ব্যাকুলিত প্রাণে,
অনন্ত মিলনে ভাসি
ঢালিয়া রজত হাসি
ভাতিবে একই চন্দ্র, জীবনের সনে
বহিবে শান্তির বায়ু স্থখ-পরশনে!

আজি বর্তুমান লয়ে
পুলকে বিমুগ্ধ হয়ে
ভূলিয়া সংসার সদা এম্নি থাকিব,
আরাধ্য দেবতা পদে হৃদয় ঢালিব,
ভক্তিপ্রেমে শতবার,
করি উপাসনা তাঁর,
আজ-বিসর্জ্জনময় এ পূজার সনে
করেছি উৎসর্গ সব তাঁহার(ই) চরণে।

52

চিন্তা, আশা, স্বপ্ন, স্থ্ৰ,
আনন্দে ভরিয়া বুক
পূজা করে অনুদিন, অতৃপ্ত পূজায়
জাবন, হৃদয়, আত্মা মিশাইয়া যায়।
আর কিছু নাহি চাই
বর্তুসান যেন পাই—
আঁধারিত ভবিষ্যতে, এই বাসনায়বাজাব জীবন-বীণা নীরব ভাষায়।

22

আজি সব বর্ত্তমান, জুড়ায়েছে মন, প্রাণ, বিগত দিনের কথা জাগে না অন্তরে, ভুলিয়াছি ভবিষ্যৎ স্থখ-স্বপ্ন ঘোরে, বিষাদের ছায়াময়
নহে এই দিনচয়,
শান্তি, প্রীতি, এক সনে অনন্য কিরণে—
বিরাজিছে স্থিরভাবে প্রণয় মিলনে।

# জাহ্নবী দৈকতে—।

(নিরাশ যুবক)

"Alas! I have nor hope nor health.

Nor peace within nor calm around."

P. B. Shelley.

আজি আমি-

ভাগীরথি ! তব তীরে—
আদিলাম ধীরে ধীরে,
তোমার পবিত্র নীরে অশ্রু মিশাইয়া—
কাঁদিতে ক্ষণেক মাতঃ, নীরবে বদিয়া।
ভূমি সতী দয়াবতী—
পর-ছুঃখে দিবা রাতি—
কাঁদিতেছ একাকিনী মৃত্ব কলকলে,
সাধ পর-উপকার রহিয়া বিরলে,

ছাড়ি প্রিয় নিকেতন, ছাড়ি স্নেহ পরিজন। তাই আসিয়াছি আমি নিকটে তোমার— কৃহিতে মনের হুঃখ অনন্ত, অপার। ভ্ৰমিয়া সংসার হায় !—
আজি উদাসীন প্ৰায়,
শৃত্তমনে,—শৃত্তপ্ৰাণে, কাঁদি অবিরত,
অজানিত শোক ছুঃখে হৃদয় ব্যথিত।

আত্ম বন্ধু পরিবার—
সকলি আছে আমার,
আছে মাতঃ, শৈশবের স্থথের ভবন,
কিন্তু আজি নহে তাহা হৃদয়-রঞ্জন।
এ যাতনা নিবারিতে—
কেহ নাহি অবনীতে,
সকলি স্বার্থের দাস, স্বার্থের ধরণী—,
নিজ স্থথে মুগ্ধ নর দিবস রজনী।

নিদাঘ-উত্তাপে পুড়ি—,
তৃষ্ণায় জলিয়া মরি,
ন্থাতিল ছায়া খুঁজি আশ্রয় কারণ—
জুড়াইতে ছুঃখময় তাপিত জীবন।
অনশনে, অনিদ্রায়,
ছুর্বল শরীর হায়!
প্রতি পদার্পণে আমি কাঁপি থর থর,
নিরাশ লোচনে চাহি অবনী, অম্বর।

ধু ধূ করে চারিধার, জ্বলে বহ্নি অনিবার. দৃষ্টির দীমায় আশা দেখিতে না পাই, শৃক্ত দৃষ্টি পুনর্কার ভূতলে নামাই।

জীবন সম্বল নাই—,
অভাব সকল ঠাঁই,
অথের যৌবন ঘোর নৈরাশ্য আঁধার,
কোথায় জুড়াব দগ্ধ অন্তর আমার!

শৈশব-বাসনা যত, যোবনের আশা শত, কিছু নাই, শৃন্থময় আমার অবনী, বিষাদ লোচনে ঝরে দিবস রজনী।

নীরব যাতনাময়—
জীবনের দিনচয়,—
গিয়াছে বহিয়া, আর সহে না এখন,
অগ্নিময় ভবিষ্যৎ,—জানি না কেমন।
পারি না সহিতে আর,
হুদয়ের গুরুভার,

নিপ্সভ জীবন-দীপ, ক্ষীণ অতিশয়, আপন নিশ্বাস বেগে নিবু নিবু হয়।

তরবারি পরশিয়া—
জুড়াব ব্যথিত হিয়া,
তোমার পরশে নব জীবন লভিব,
পবিক্র চরণে আজ আশ্রয় লইব।

সংসার কেমন স্থান,
নাহিক তোমার জ্ঞান,
মানব জীবন হায় কত হুঃখময়—
নীরবে কতই তারা দিবা নিশি সয়।

তুমি দেবি নিজ মনে—
উচ্ছ্বাসি পবন সনে—
কাঁদ উচ্চকণ্ঠে শৃত্য গগন বিদারি—
তরঙ্গ তোমার বক্ষে পরত্বঃখ হেরি।

স্থরলোক-নিবাসিনী—
স্বয়স্তু-শির-শোভিনী,
বিশ্বনাথ আদরেতে মাথায় লইয়া—
ছিল সদা তব প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া।

সেই উচ্চ স্থানে থাকি—
জগতের হুঃখ দেখি,
বিগলিত হ'লো তব তরল অন্তর—
অশ্রু হ'য়ে পড়িলে গো ধরণী উপর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুগুলি—
ক্রমেতে তরঙ্গ তুলি—
ব্যাপিল ভারত-ভূমি, জুড়াল জীবন,
পতিতপাবনী ভূমি বিদিত ভুবন।

অধম সন্তান বলি, লও মা হৃদয়ে তুলি,

#### জাহুবী-দৈকতে।

তব মুখে আর্য্য-কীর্ত্তি করিব শ্রাবণ,
সে কালের কথা মাতঃ, আছে কি স্মরণ ?

সে কালে,—

প্রভাতে তোমার তীরে, গাইত আনন্দে ধীরে, পবিত্র ঈশ্বর নাম, মুদিত নয়ন, ভকতিপ্লাবিত চিতে আর্য্য ঋষিগণ।

যবে পূর্ব্ব দিকে রবি—
প্রকাশি কিরণ ছবি
হাসিয়া তোমার তীরে হইত উদয়,
তরুণ অরুণরূপে মোহিয়া হৃদয়।

আর্য্য সামবেদ গানে—

সমীর উচ্ছ্বাসপ্রাণে—

তুলিত তোমার বক্ষে উর্ম্মিনালাচয়,
স্বরগ মরত করি প্রতিধ্বনিময়।

আর্য্য ঋষিকন্যাগণ, ' পবিত্রতা-নিদর্শন, পুপ্পহারে তব তীর নিত্য দাজাইত, সংসার ভুলিয়া দেবি, তোমাকে পূজিত।

আবার সায়াহ্ন কালে—

• রক্তিম বরণ-জালে

আবরি তোমার তীর বিমল শোভায়— অস্তাচলে যেত ভান্ম শিথিল বিভায়।

স্থদূর অম্বর-ভালে
শশধর বিকাশিলে
হইত তোমার নীর প্রতিবিম্বময়,—
নয়নরঞ্জন ছবি মোহিত হৃদয়।

শ্বরিলে সে সব কথা,
বাড়ায় দ্বিগুণ ব্যথা,
মূহূর্ত্ত আপন ছঃখ হই বিম্মরণ,
শ্বুতিনেত্রে সেই দিন করি দরশন।

আজি রবি, শশী, তারা,
ভারত-অম্বরে যারা—
রহিয়াছে, মৃতপ্রায় হইয়া এখন,
সে দকল হায়! মাতঃ, শোক-নিদর্শন
এবে, তারা,—

প্রকৃতি-আজ্ঞায় নিত্য,
উদিত, মুদিত সত্য—
হইতেছে, কিন্তু নহে হৃদয়-মোহন,
স্বাধীন এ আর্য্যভূমি নাহি মা, এখন।

আর্য্যের সমাধি-ক্ষেত্রে— শোক-অশ্রুপূর্ণ নেত্রে— কাঁদিছে নীরবে ওই ভারত সন্তান, অনাদরে, অপমানে ব্যথিত পরাণ। আর.—

তোমার সৈকতে কত—
ভারত-মহাত্মা শত—
ভারত মহাত্মা শত—
ভাই শ্মশানেতে দব হ'লো ভশ্মময়,
তব বালুকায় রাখি পরমাণুচয়।

অনন্ত বালুকা-রাশি,
পরমাণু সহ মিশি—
আজিও তোমার তটে রয়েছে পড়িয়া,
রহিবে অনন্ত কাল, অনন্তে মিশিয়া।

শ্বরিব না তাহা আর,
ভাসাব হুঃখের ভার—
তোমার পবিত্র নীরে জীবন ত্যজিয়া,
অনন্ত যাতনা আজ যাইব ভুলিয়া।

আনন্দে ত্যজিব প্রাণ, হবে সব নিবারণ, আর্য্য ঋষিগণ সনে হইব মিলিত, তাঁদের সহিত অন্তে ভ্রমিব নিয়ত।

> তাঁহাদের চিন্তা দিয়া— অভাগা জুড়ায় হিয়া,

জীবিতে মৃতের দনে করি সহবাদ, তাঁদেরি নিশ্বাদে বহে আমার নিশ্বাদ।

শেষ কৃতজ্ঞতা আজি,
অশ্রুতে কপোল ভিজি—
হের এই পড়িতেছে তোমার হৃদয়ে,
কত চিন্তা, কত আশা, জড়িত হইয়ে

গুরুজন তব পদে—
ভকতি-প্লাবিত হৃদে—
প্রণমি, চির বিদায়, ফিরিব না আর,
ছুঃথের কণ্টকময় গৃহেতে আবার।

সমীরণ স্থখভরে—

এ বার্তা বহন করে—

যাও হে স্বদেশে ভুমি বলিও তথায়,
অভাগার চিহ্ন আর নাহিক ধরায়।

ব'লো সেই অভাগীরে—
সদা ভাসে নেত্রনীরে,
বলিও তাহারে তুমি, ব'লো সমীরণ,
অভাগা জাহুবী-নীরে ত্যজিল জীবন।

কাঁদিতে জনম তার,—

সাধ্য নাহি অভাগার—

মুছাইতে এক বিন্দু, জীবনে কখন,
পারি না সহিতে আর হৃদয়-দহন।

এ জীবনে কন্থ আর,

যুচিবে না হুঃখভার,

নির্জ্জন নিশীথে নিত্য নীলাম্বর-তলে,
ভাসিব কতই আমি নয়নের জলে ?

বলিতে বলিতে ধীরে,—

যুবক জাহ্নবী-তীরে—

দাঁড়াইল ভাগীরথী-হৃদয়ে যেমন—
পড়িবে, কাঁপিল বক্ষ, কাঁপিল চরণ।

"আত্মহত্যা"! এই স্বর, হৃদয়-ব্যথিত-কর, পশিল শ্রবণে, চিত্ত হইল অচল, ঘুরিল মস্তক তার, ঘুরিল সকল।

সেই অজানিত দেশে,
সকলেই অবশেষে—

নীরবে চলিয়া যায় সংসার ছাড়িয়া,
পুনরায় কেহ আর আসে না ফিরিয়া।

জ্ঞানের অতীত যাহা, কেমনে জানিব তাহা, আঁধার সকলি হায়! কি করি উপায় ? কাহার নিকট আজ লইব আশ্রয় ? মরি কিন্ধা বাঁচি হায় !\*

এই প্রশ্ন পুনরায়,

কেন বা হুদয়ে মম হইল উদয়,

ভাডিতে সংসার কেন কম্পিত হৃদয় ?

আমি,—

সাহিত্য-বিজ্ঞান-ভরা, এই রমণীয় ধরা, পরিহরি অন্ধকারে হব না মগন, রহিব সংসারে, মন করিক বন্ধন।

যাব আমি হিমগিরি,
জীবন শীতল করি,
একাকী নির্জনে দিন করিব যাপন,
স্থন্দর প্রকৃতি-শোভা জুড়াবে জীবন।

মানব-বদন আর,
নেত্রে সহে না আমার,
জড় জগতের শোভা করি দরশন,
আনন্দে মোহিবে মম তৃষিত নয়ন।

প্রণমি জাহ্নবী-পদে,

যুবক চঞ্চল হৃদে,

হিমাচল অভিমুখে করিল গমন,

নিরাশার অঞ্চবিন্দু করিয়া মোচন।

\* "To be, or not to be, that is the question" Hamlet.

# সাধ পূরিল না।

" জনম অবধি হাম রূপ নিহারিমু নয়ন না তিরপিত ভেল।"

অতৃপ্ত অন্তর—
বরষ বরষ ধরে হেরিত্ব তোমায়,
অনস্ত পিপাদা মম, তব শোভা নিরুপম,
পান করি অনুদিন, দাধ না পূরিল,
যত দেখি তত কেন, হৃদয় অস্থির হেন,
নিরখি, নিরখি দদা নব অনুরাগে,
প্রাণের ভিতর নিতি ওই মুখ জাগে॥

আমার নয়নে—
ভাতিছে আনন্দভরে ও মুখ স্থন্দর,
যেই দিকে নেত্র পাতি, হেরি যেন দিবা রাতি,
বদন তোমার, আশা কভু না পূরিবে,
প্রতি প্রিয় দরশনে,
নৃতন উচ্ছ্বাস মনে,
ধমনীতে বহে উষ্ণ শোণিত-জোয়ার।
তব দরশনে চিত্ত বিহবল আমার ॥

দিবস রজনী—
চিন্তায় মিশিয়া আছে তোমার মূরতি,
তুমি প্রিয় বিশ্বময়, সচঞ্চল নেত্রদ্বয়,
কিবা নীলাম্বর গায় কিবা ধরাতলে,

চাহিয়া চাহিয়া থাকি, দৃষ্টির সীমায় রাখি, প্রতি পলকের সনে যাও মিশাইয়া। আবার, আবার, দেখি অতপ্ত হইয়া॥

অরুণ কিরণে—
হাসিয়া ভাসিয়া যায় আনন তোমার,
প্রতি রশ্মিকণা ভরে, আবার নূতন করে,
প্রদীপ্ত লোচনে মম হওরে আসিয়া,
আনন্দে ধরিতে যাই, এই আছ, এই নাই,
কোমল স্নেহের ছবি হৃদ্যু অন্তরে।

তারি প্রতিচ্ছায়া ভাদে জগত ভিতরে॥

নিশীথে একাকী—
নীল আকাশের তলে ভাবিয়া তোমায়,
নীরবে বসিয়া যবে, নিস্তর্ধ, নিদ্রিত, ভবে,
স্থদুর, দূর সমীরে সঙ্গীতের তান,
মধুরে মধুরে আসি, হৃদয়ে প্রবেশে হাসি,
শুনি সেই স্থাস্থর চাহি চারি ধার।
শুরীরী সঙ্গীত তুমি নয়নে আমার॥

নীলিমা সাগরে—

অযুত তারকা মাঝে পূর্ণ শশধর,
শ্রোবণের ধারামত, রজত কোমুদী যত,

নিশীথে ঝরিয়া যবে পড়ে বহুধায়,

সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধ প্রাণে, চাহিয়া সে শোভা পানে, শতবার দেখি তাহে তোমারি বদন। সে দর্শনে চিত্ত স্থির হয় না কথন॥

নিদাঘ গগনে—

<u>চল সোদামিনী নাচে ন্বীন জলদে,</u>
শোভার দামিনী হাসি, অতুল মাধুরী রাশী,
বিশ্ব চরাচর মুগ্ধ হেরিয়া তাহায়,

শ্যু দৃষ্টি, শৃন্যে তুলি, জগত অস্তিত্ব ভুলি,
আমিও পুলকে চাহি অবনী অম্বর।
দূরে, শৃন্যে, ভাতে যেন ও ছবি হৃদ্দর॥

বদন্ত-প্রকৃতি—
নব পল্লবিতা কুস্থম কোমলা,
স্থরভি চুন্বিত বায়, সৌরভ ঢালিয়া যায়,
মোহময় পিক কঠে দঙ্গীতৃ উচ্ছ্বাদ,
দে চারু ললিত তানে, আনন্দ প্রবাহ প্রাণে,
বসস্ত-প্রকৃতিগলে, আনন তোমার।
হৈরি পুলকিত আঁথি-তৃষিত আবার॥

হৃদয় অন্তরে—
জড় প্রকৃতির সনে, কবিত্ব জগতে,
আছ তুমি সর্বস্থানে, অনুভবে দিব্যজ্ঞানে,
দেখি সদা তব মুখ, স্থদূর সীমায়,

শৃষ্যে শৃত্যে যাও ভাসি. চাহিয়া চাহিয়া হাসি, ভ্ষাকুল হুদি মম, অনস্ত পিয়াস। এ জীবনে হেরি হেরি পুরিবে না আশ॥

তোমার চিন্তায়—
বাড়ায় জীবনে শত স্থথ অভিলাষ,
কল্পনায় মোহৰরে, হৃদয় প্লাবিত করে,
প্রীতির উচ্ছ্বাদ স্বপ্নে চালিয়া অন্তর
ভাবি প্রিয়মুথ তব, অবনী, অম্বর দব
তোমার বদন ছায়া,—জীবন দম্বল!
তোমা মুশ্ধ চিত্ত, তবু সূত্ত চঞ্চল॥

গভীর নিশায়—
নিদ্রার আবেশে ভুলি এ বিশ্ব সংসার,
তথন(ও) মানস-সরে, ভাস তুমি প্রীতি করে,
তথের স্বপনে নিত্য তোমায় দেখিয়া,
চাহি শৃন্য ঘর মম, আঁধারে কিরণ সম,
দীপ্তি পাও যেই দিকে প্রসারি নয়ন।
নিরখি কম্পিত প্রাণে তোমারি বদন॥

প্রবাসে যখন—
চিত্রিত আকাশতলে নীরবে বসিয়া,

পায়াহ্ন রক্তিম রবি, প্রকৃতির চারু ছবি,
নির্থিয়া, শ্বৃতি নেত্রে মূরতি তোমার,

দেখি, সান্ধ্য শোভাসহ, যেন মিশাইয়া রহ,
তুমিময় সে প্রকৃতি, তথাপি অন্তরে
হয় নাই তৃপ্তি কভু ক্ষণেকের তরে॥

অনন্ত বাসনা—

চিত্তে এমনি রহিবে ভাবিয়া তোমায়, হুদয়, নয়ন দিয়া, আজীবন নির্থিয়া, পুরিবে না দাধ আর, সতত অস্থির, অন্তিমে তোমার মুখ, হেরিয়া অসীম স্থ্য, লভিব মরণে, কিন্তু জীবনে মিশিয়া রহিবে অতৃপ্তি চির এমনি করিয়া॥

জাহ্ননী সৈকতে—

দগ্ধ পরমাণু মম রহিবে যখন,

আমার শাশান-ভূমি, যদি কভু যাও তুমি,

তোমার চরণ-স্পার্শে পরমাণুচয়,
জীবন লভিয়া নব আনন্দে কাঁপিবে সব,
প্রতি পরমাণু কণা তোমার চরণ
চুদ্বিবে অধীর হয়ে আবার তথন॥

দে রাজ্যে যাইয়া—

অশান্ত দর্শন ত্যা রহিবে আত্মায়,

অনুদিন অনুভবে, প্রাণে প্রাণে সদা রবে,

কল্পনায় তব ছবি দেখিব নিয়ত.

অম্র স্মৃতির কর, করিবে উজ্জ্লতর,
মানসে আমার ওই স্থন্দর বদন।
যতই হেরিব সাধ হবে না পূরণ।

# সাধের নলিনী।

" My Sister! my sweet sister! if a name

Dearer and purer were, it should be thine."

Lord Byron.

সাধের নলিনী—
দিবস রজনী—
সোহাগ মাথান বদন তোর—
হেরি নিতি নিতি,
শোভাময় ভাতি—
হুদুয়ে মিশায়ে হয়েছি ভোর।

উদ্ধল উদ্ধল—

নয়ন কমল—

চল চল সদা আদর ভরে,

চাহিলে যতনে—

সলাজ নয়নে—

কাঁপি পাতা হুটী অমুনি পড়ে।

মৃতু মৃতু হাদ,
আধ আধ ভাষ,
ভালবাদা যেন ধরে না আর,
দোহাগের ভরে—
স্থকোমল করে—
জড়ায়ে নাশলো হৃদয় ভার।

আদর পবন—
পুলকে যখন—
কাঁপায় তোমার অলকগুলি,
হৈরি শতবার—
জীবন আমার—
মোহিত পরাণে যাইলো ভুলি।

কি যেন, কি যেন,
ভাবিলো তথন—
বিগত স্থথের জীবন মম,—
জাগি উঠে চিতে,
হৈরি পুলকিতে—
ধরণী শোভার অলকা সম।

শৈশব জীবনে— কুস্কম কাননে— তোর মত খেলা করেছি কত, লতা, পাতা, দিয়ে, জুড়াতাম হিয়ে, সেদিন আমার হয়েছে গত।

তোর মত করি,
হাসি গলা ধরি
জননী-হৃদয়ে বদন রাখি,
বলিতাম কথা,
আছে মনে গাঁথা,
ভাবি আজি যাহা সজল আঁখি

বাল-সহচর—
শিশু সহোদর—
থেলিত যথন আমার সনে,
তার গলা ধরে—
কত স্থথ ভরে—
আমিও হেসেছি পুলক মনে।

গাঁথি ফুল-হার—
দিনে শতবার—
দিতাম তাহার বিমল গলে,
হাদিয়া হাদিয়া,

সোহাগে মাতিয়া, সেওলো ভূষিত কতই বলে।

ভূলিতে নারিব—
নিয়ত ভাবিব—
শৈশব-স্থাের জীবন মম,
কিবা মধুময়—
সদা মনে হয়—
ছিল রে সে দিন কুসুম সম।

বচন তোমার—
স্থার আধার—
ক্ষার আধার—
ললিত বীণার গীতের মত,
শুনি লো যথন
হৃদয় তথন
শীতলিয়া, ভুলি অস্থুখ শৃত।

তুই লো নলিনী :
জীবন-তোষিণী
সোদরা মৃণালে ফুটিলি যবে,
নব-আশা যেন—
আলোকিল মন—
নিরাশা জড়িত আঁধার ভবে।

যে আশা আমার—
পূরিবে না আর—
দে সব তোমার জীবনে দিয়া,
সদা স্থভরে—
আঁকি নিজ করে—
স্থখময় ছবি, জুড়াই হিয়া।

ভাবি বার বার—
ভগিনী স্থামার—
বিষাদ রেখায় তোমার মন,
কভু না ঢাকিবে—
এমনি হাসিবে—
হুখের সমীরে দোলাবে ঘন।

তাপিত জীবনে—
সংসার কাননে—
রোগে, শোকে, নিতি নয়ন ঝরে,
তার কাছে যাব—
হৃদয় জুড়াব—
বিনীত, কোমল, বদন হেরে।

দংশার তোমার— স্থথের আগার— হউক, নিয়ত আশীষ করি,
স্থাশে ফুটিয়া
চিত উজলিয়া
থাকলো, দেখিব জীবন ভরি।

কাল সহকারে—
সমীরণ ধীরে—
কোমার স্থরভি মাখিয়া গায়,
ফাইবে ছুটিয়া—
পুলকে মাতিয়া—
ভরিবে সংসার সৌরভ বায়।

সে স্থের দিন—
ভাবিরা এখন—
নাচিছে হৃদয় পুলক ভরে,
সাধের নলিনী— '
দিবস রজনী—
হৈরিব সোহাগে এমনি করে

#### **2**8

## উদাসীন।

"My hopes are with the Dead anon
My place with them will be,
And I with them shall travel on
Through all futurity;
Yet leaving here a name, I trust
That it will not perish in the dust." R. Southev

অন্তমিত প্রভাকর পশ্চিম গগনে,
ভাঙ্গা ভাঙ্গা রশ্মি গুলি—
ছুটি ছুটি করি কেলি—
মিশাইছে ক্রমে ক্রমে স্থনীল অম্বরে,
ফুটিছে তারকাবলী দীপ্তরশ্মি ধরে।

দ্রাগত গীতিবৎ সাদ্ধ্য সমীরণ, শ্রবণে মধুর স্বরে— পশিছে যাতনা হরে, মূতু পদ সঞ্চালিয়া রক্তনী স্থন্দরী, আসিছে ধরণীতলে, ছঃখ সহচরী।

বিজন ক্টীর দ্বারে যুবা একজন
বাম হস্তে দীপ লয়ে—
আছে শৃত্য নিরখিয়ে,
ঈষৎ কাঁপিছে দীপ সমীর পরশে,
উড়িছে স্থদীর্ঘ কেশ বদনের পাশে।

গম্ভীর প্রকৃতি শোভা হেরিয়া নয়নে
্যুবার বিগত স্মৃতি
বিকাশিল ক্ষীণ জ্যোতি
অন্ধকার, হদয়ের বিষাদ কন্দরে,—
জাগিল শতেক চিন্তা নিবিল অচিরে।

একটা স্থদীর্ঘাদ অশ্রুবিন্দু দনে—
বহিল, অফ ট স্বরে—
উচ্চারিল ধীরে ধীরে,
বিষাদ জড়িত শত ছঃথের কাহিনী
নিরজন কুটারেতে হলো প্রতিধানি।

ক্ষণেক নয়ন তুলি ক্ষীণ দীপ প্রতি,
চাহিয়া, কাতর ভাবে—
নিরাশা পূরিত রবে—
বলিল, আবার নিজ জীবন-সম্বোধি,
উথলিল যুবকের শোকের জলধি।

আর না, নিবিয়া যাও জীবন প্রদীপ,
কিবা কাজ অবনীতে,
ক্ষীণালোক প্রদানিতে,
সদা নিবু নিবু করি হঃখের বাত্যায়,
কতকাল রবে বল এরূপ দশায় ?

বিস্তৃত সংসারক্ষেত্রে এমন করিয়া কত কাল রবে আর সহিয়া নৈরাশ্য ভার, বিষাদ জলদে ঢাকা ভাগোর অম্বর, অদুশ্য শোকের ঝড় বহে নিরন্তর।

নিবে যাও, নিবে যাক্ সকল যন্ত্রণাশান্তির বিমল স্থাং,
থাক গিয়া পরলোকে,
নির্মাল আলোক তথা করিও প্রদান,
অমৃত ধারায় নিত্য ভূষিয়া পরাণ।

সে রাজ্যে বিষাদ নাই, সদা স্থখনয়,
হাসির হিল্লোলে ছলি,
স্থাথতে জীবন ঢালি,
স্থপনে বৃহিয়া যায় অনন্ত জীবন,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ তথা হয় না কখন।

চন্দ্রকর বিনির্দ্মিত হসিত প্রাঙ্গণ,
চারি ধারে পুষ্প রাশি,
হাসিয়া বিমল হাসি,
হেলি ছলি খেলা করে সমীরণভরে,
সেই প্রাঙ্গণেতে জীব স্থথেতে বিহরে

প্রকুল কুস্থম সম স্বর্গীয় বালক

অনন্ত জীবন লয়ে—

আছে রে অমর হয়ে,

সেখানে, জননী-কোল করিয়া উজ্জ্বল,
মা, মা, স্বরে স্থারাশি বর্ষি অবিরল।

অনন্ত মিলনে মুশ্ধ দম্পতী দেখানে, প্রণয়ে বিভোর হয়ে, নেত্র যুগ নিমিলিয়ে, অনিবার নিরথিছে অতৃপ্ত অন্তরে, তিল মাত্র অদর্শন নাহি পরস্পারে।

যাও তুমি দেই রাজ্যে জীবন প্রদীপ, স্বার্থময় ধরাতলে, কেবল তুখ সহিলে, তাই বলি, অসময়ে যাওরে নিবিয়া, থাকিওনা দিবানিশি এমন করিয়া।

কতকাল, কতদিন, আছে কি স্মরণ ?

অসীম আশার বলে,
ভাসি উৎসাহ হিল্লোলে,
জ্বলে ছিলে এক দিন, বিমল প্রভায়,

সেদিনের ভাতি আজি লুকাল কোথায়।

সহসা কোথায় গেল, সে দিন তোমার ?

সে উজ্জ্বল কর মালা—

করেনা আর ত খেলা,

আজি এই অন্ধকারে একাকী নীরবে,

অনন্ত নিরাশা হায় কেমনে সহিবে!

কার পথ প্রদর্শন করিবার তরে,
আছ তুমি ধরাতলে,
ভাসি নিত্য অশুজ্জলে,
নিবিয়া নিবিয়া জ্বল কাহার কারণে ?
কার লক্ষ্য হয়ে তুমি আছ এ বিজনে ?

সংসার সাগরে নিত্য কাহার তরণী
তব পানে দৃষ্টি তুলি,
ভাসিয়া যাইছে চলি,
গুরুবতারা সম তুমি, তাহার জীবনে,
প্রদর্শিছ পথ সদা নিস্তেজ কিরণে।

'অসময়ে তুমি আজি হইলে নির্বাণ,
সাধের তরণী তার
ভাসিবে না কভু আর,
আঁধার সাগরে যাবে নিমগ্ন হইয়া,
বিপদ তরঙ্গে শত যাতনা সহিয়া।

এ বিশ্বাস তব চিতে কেবা আরোপিল,
কাহার মধ্র স্বরে,
কাহার স্নেহের ঘোরে,—
রহিয়াছ, স্বপ্রময় স্থাথর আশায়
হায়! প্রতিদান নাহি বিপুল ধরায়।

হায়রে জীবন দীপ, বুঝিলে না তুমি, বন্ধুতার ভালবাসা, কেবল নিরাশ ত্যা জীবনের বিনিময়ে, জীবন কখন, পাও নাই, পাইবে না, র্থা আকিঞ্চন।

অন্তরে, অন্তরে যারে পরম জাদরে, রাখিয়া অতৃপ্ত ভাবে, সদা তুমি নিরখিবে, উদাসীন নেত্রে সেও চাহিবে তোমায়, প্রতিদানে সম প্রীতি পাইবে না হায়।

বন্ধুতা, প্রণয়, স্নেহ, স্বর্গীয় বিভব,
দেবতার তুপ্তি তরে,
ঈশ্বর আপন করে,
স্থাজিছেন স্বর্গরাজ্যে পুণ্য পুরস্কার
দে সকলে নাহি মর্জ্যে মর অধিকার।

স্বার্থময় এ সংসার, আত্ময় নর,
আপন আপন লয়ে,
আছে নিত্য মুগ্ধ হয়ে,
পরত্যুথে অঞ্বিন্দু করিতে মোচন
পারে না, জানে না তাহা, পবিত্ত কেমন।

সেই স্থানে চাও তুমি শান্তির বিশ্রাম,

এ বাসনা কেন চিতে ?

কেহ নাহি নিবারিতে,

বিষাদের অশ্রুবারি, শুকাবে না আর,
নীরবে সহিতে হবে যাতনা অপার।

স্বাস্থ্যের বিমল স্থথ নাহিরে তোমার,
ব্যাধির যাতনা কত—
সহ তুমি অবিরত—
রোগে, শোকে, জর্জ্জরিত তোমার হৃদয়
শান্তি বারি হীনে তাহা আজি মরুময়।

জীবন প্রদীপ তুমি এমন আঁধারে ?

একটী বান্ধব নাই—

আছ কার মুখ চাই ?
জীবিতে রয়েছ দদা মতের সহিত,

চিন্তা,আশা, মন, প্রাণে, করিয়া জড়িত।

বাঁহাদের চিন্তা তব জীবন সম্বল,
তাঁহারা স্বরণে আজি,
গোরব কিরণে সাজি,
বিরাজিছে স্থির ভাবে অমর জীবনে,
ওই দেখ শোভিতেছে অনন্ত গগনে।

ওই দেখ গ্রহে গ্রহে ভ্রমিছে কেমন,
উজ্জ্বল গ্রহ ভূষণে,
শোভাময় সর্বজনে,
স্বদেশীয়, বিদেশীয়, মহাত্মা সকল,
দীপ্তিমান্ অঙ্গে অঙ্গে গৌরব কেবল।

"বাল্মীকি কালীদাস" অক্ষয় রতন,
শুক্র গ্রহ আদি দিয়া,
স্থাকিরীট নিরমিয়া,
স্থাপিয়াছে তাহাদের মন্তক উপর,
ঈশ্বর আদেশে স্থর ললনা নিকর!

পূর্ণিমার শশধর দ্বিখণ্ড করিয়া,

"সেক্ষপির মিলটনে"

পরাইছে স্যতনে,
শোভিছে মস্তকে ওই বঙ্কিম আকার,
মরি মরি কি স্থন্দর মহিমা তাহার।

মানব চরিত্র গ্রন্থ করি অধ্যয়ন,

যবে কবি "সেক্ষপির"
গোয়েছে স্তম্ভিত কর
"হ্যামলেট্", "ম্যাকবেথ্" বিদিত ধরার
অক্ষয় তাহার কীত্রি যশের প্রভাষ।

আজি পরলোকে তিনি শান্তির কিরণে বিদয়া পুলক ভরে, প্রীতি প্লাবিত অন্তরে, নিরখিছে, পুণ্য জ্যোতি, স্থথের স্বপনে, পাপ, তাপ, গুপুহত্যা নাহিক দেখানে।

অন্ধকবি "মিলটন" মানস নয়নে—
নিরখি, সঙ্গীত স্বরে,
সংসার বিমুগ্ধ করে—
গেয়েছে—অশিব, শিব, সমর ভীষণ,
চিন্তিলৈ কম্পিত সদা মানব জীবন।

আজি অমর জীবনে, সেই কবি মিলটন্
দিব্য চক্ষু লাভ করি,
হেরিছে পরাণ ভরি,—
কত মনোহর চিত্র স্বরগ মাঝারে,
দীপিছে তাহার নেত্রে জীবস্ত মাকারে।

মুষ্টি ভিক্ষাতরে, হায় কাঁদি দ্বারে দ্বারে "হোমার" ব্যথিত প্রাণে.

ভ্ৰমিত সকল স্থানে অন্ন বিনা শীৰ্ণ তমু ক্ষুধায় কাতর কেহ নাহি মুছাইত নয়নের ধার।

নাহি তাঁর দরিদ্রতা, নাহি সে রোদন, রতন নির্মিতাসনে, বিসয়া পুলক মনে, ওই দেখ, আজি স্বর্গে করিছে বিরাজ, শত গ্রহে নির্মিত মস্তকের সাজ।

দেববালাগণ হাসি স্থবর্ণ চামর,—
আন্দোলি, পুলকভরে,
ভূষিতেছে সমাদরে.
"হেমারে".—সেবিতে তারা রত অমুক্ষণ,
শত কুবেরের ধন চরণ়ে এখন।

জগত বিমুশ্বকর "স্যাফোর" সঙ্গীত,
তাহাকে আদর করে,
উজ্জ্বল তারকা হারে,
সাজাইছে কণ্ঠদেশ, অক্ষয় কিরণে,
শোভিতেছে ধুমকেতু কবরী ভূষণে।

#### নীহারিকা।

তাহার কোমল করে " এপলোর " বীণা#

সপ্ত-এহময় তার,

" য়রেনাস " আরবার,
পরাইয়া পূর্ণভাবে, অর্পেছে তাহায়

সেই বীণা করে লয়ে গাইছে তথায়।

ভাষ্যমান্ গ্রহগণ, কেন্দ্রে কেন্দ্র নিতি,
ছুটিছে চঞ্চল ভাবে
"স্যাফোর" সঙ্গীত রবে,
মধুর স্বননে স্বর বহিছে সমীর,
পঞ্মে মুতুল কণ্ঠে নিনাদ গভীর।

চির নির্বাসিত " দান্তে " সম্যাসী জীবনে ছিল যবে এ সংসারে নিত্য শোক পারাবারে, ছঃখের, তরঙ্গ মাঝে ভাসিয়া ভাসিয়া, অশ্রুজনে শোক্ষিমু দিগুণ করিয়া।

<sup>\* &</sup>quot;The seven strings of Apollo's harp were the symbolical representation of the seven planets. Herschel by discovering an eight (Uranus) might be said to have added another string to the harp or the "lyre of heaven" as Campbell speaks of it."

#### উদাগীन।

নৈরাশ্য আঁধারে বসি চিন্তায় জ্বলিয়া কত স্বপ্ন ভয়ঙ্কর, দেখিয়াছে নিরন্তর, নরক যতনা মনে অনুভব করি, কত ছাথে যাপিয়াছে দিবস শর্কারী।

সে দিন তাঁহার আর নাহিক এখন.

" বিয়াট্রিস " সহবাসে,
তরল সঙ্গীতে ভাসে,
স্বর্গরাজ্যে আজি ওই করিছে বিহার
কৃতিকা তারকা ভালে শোভিছে তাহার।

বাম পাথে প্রণয়ের পবিত্র প্রতিমা,

"ভার্জ্জিল" দক্ষিণে বসি,

সম স্থথে হাসি হাসি
বান্ধব সম্ভাষে প্রীতিপ্লাবিত নয়নে,

স্থথেতে রয়েছে তথা অনস্তু মিলনে।

জীবন প্রদীপ তুমি, কতদিন আর,
রহিবে ছঃথের ভবে,
অনস্ত যাতনা দবে,
কাঁদিবে, রহিবে, এ কি বুঝিনা কেমন,°
যাও সেই দেশে, পাবে স্থথের জীবন।

যে সব আশায় তুমি নিরাশ সতত,
সে সকল মব ভাবে,
পুনরায় সম্দিবে,
বহিবে মলয়ানিল জীবন ব্যাপিয়া
শান্তির শীতল ধারা ধীরে বরষিয়া।

জগতে শত শত ছঃথের দংশনে,
 কবি " বাইরাণ্ " কত,
 নীরবে যাতনা—শত

সহিয়াছে, পায় নাহি শান্তির আশ্রয়,
ছিল ধরণার ত্যজ্য সন্তানের প্রায়।

এবেরে জীবন দীপ নেত্র প্রদারিয়া,
দেখ ভূমি প্রীতিভরে,
" বাইরাণ্ কবি বরে,
ওই—দেখ গ্রহমাঝে আনন্দে বসিয়া
বরষে সঙ্গীত হুধা স্বরগ মোহিয়া।

" ম্যানফ্রেড " দূর বনে কুস্থম মাঝারে, রাখিয়াছে নিদর্শন, সংসারে ত্রথ কেমন, দেখাইতে বন্ধুগণে, অমর আলয়ে, ভাই শাস্তিধামে তাহা গিয়াছে লইয়ে। স্বৰ্গীয় সরসী ওই—শোভিত কমলে,
ত্তণ গুণ স্বরে অলি,
চুন্দিছে কুস্থম কলি,
ওই দেখ দেই স্থানে মোহিত নয়নে,
বসি " গেটে " গাইতেছে উন্মন্ত পরাণে।

সেই সর দূর হতে করিয়া শ্রবণ,
স্থরবালা হাসি হাসি
বরষিছে পুষ্পরাশি,
প্রত্যেক—কুস্থম তার গ্রহরূপ ধরি,
শোভিল "গেটের" শির উজলিত করি।

শনন্ত স্বরগে তব আশ্রেয় সকল
দেখিলে মানস নেত্রে,
অপরূপ চিত্রে চিত্রে—
তবে কেন আর তুমি রহিবে এখানে,
যাও তথা, রহ গিয়া অনন্ত মিলনে।

জীবন প্রদীপ,

মানস নয়ন পুনঃ করিয়া প্রসার,
ইন্দ্রধনু মনোহর,
উদিল গগনোপর,
দেখ ওই স্থবঙ্কিম আকারে কেমন,
আবরিল চারিদিক করিয়া শোভন।

সহদা কোথায় গেল, তাঁহারা সকল, হের দৃশ্য মুগ্ধকর, গগনে ভাসিছে থর, স্বরগের ইদ্রধন্ম হন্দর কেমন, বর্ণে বর্ণে খেলিতেছে জীবন্ত কিরণ।

একি দৃশ্য পুনর্বার ! একি সন্মিলন !
দেখ মন কৃতৃহলে,
ধনুকের বর্ণ কোলে,
রশ্মি বিমণ্ডিত তারা বদিয়া হরিষে,—
তৃষিতেছে পরস্পরে বান্ধব দন্তামে।

জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নাহিক এখানে,
"বালমীকি" প্রীতিভরে,
"হোমারের" কর ধরে,
বসাইয়া নিজ পাশে পরম যতনে,
অপিছেন উপবীত বন্ধু নিদর্শনে।

" দেক্ষপির" আপনার মন্তক হইতে
বন্ধু সন্তাষণ আশে,
পরাইছে "কালীদাসে,"
আপন কিরীট, স্থুখ প্লাবিত অন্তরে,
পেলিছে হাস্যের ভাতি বিমল অধ্রে।

অন্ধকবি "মিলটন্" প্রশান্ত হৃদ্যে
ছুই বাহু প্রদারিয়া,
স্থভরে আলিঙ্গিয়া,
বদাইয়া নিজাদনে, "দান্তে" কবিবরে,
ঢালিছে দঙ্গীত স্থধা প্রবণ-বিবরে।

অর্দ্ধ নিমিলিত নেত্রে শান্তি স্থধা পানে,
থুলি "গেটে" প্রাণ মন,
করি প্রিয় সম্ভাষণ,
বাইরাণ কবিবরে মধুর বচনে,
প্রতিদানে সমপ্রীতি লভি স্বতনে।

পুনঃ দেখ ইন্দ্রধনু মিশিল গগনে,
ধনুকের কোল হতে,
নামি হর্ষিত চিতে,
শুভ রশ্মি বিমণ্ডিত মণ্ডল আকারে,
বিদলেন কবিগণ ধরি করে কুরে।

তাঁহাদের মাঝে ওই জীবন্ত আলোক, বিদ "দ্যাফো" বীণা করে, দকলেই প্রেমভরে, মুগ্ধনেত্রে নিরখিছে দে মুথ স্থমা, কেমন গৌরবময় দৌলধ্য প্রতিমা। সমস্বরে ওই সবে ধরিল সঙ্গীত,
মধুর ললিত স্বরে,
কাঁপি প্রতিধ্বনি করে,
স্বরগের প্রান্তভূমি, তরল অন্তরে,
বহিল চঞ্চল বায় দিক দিগান্তরে।

### সঙ্গীত

٥

অনস্ত অদীম মহিমা তাঁহার,
নীরবে অনিল করিছে প্রচার,
প্রদীপ্ত দিনেশ ভাতিছে গগনে,
হাসিতেছে পৃথী নির্মাল কিরণে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবনী আপনি, প্রণক্ষিছে ঈশে দিবস যামিনী, ভ্রমে গ্রহ তারা, রজনী রঞ্জন, উথলে জলধি পাইয়া কিরণ।

পায় কল-কণ্ঠ বিহণ নিকর,
ফুটিছে ধরায় কুস্থম স্থন্দর,
বালকের হাস্য যুবতী প্রাণয়,
তাহারি মহিমা প্রকাশিত হয়।

8

অমর জীবনে, আইস এখানে, দেখিতে পাইবে তাহাকে নয়নে, যাঁহার করুণা জগতে রহিয়া— ক্ষণে ক্ষণে যাও চুঃখেতে ভুলিয়া।

a

অমর জীবনে মর্ত্রাসীগণ, আইস, একত্তে কাটাব জীবন, হাসিয়া গাইব বিভুর মহিমা, গাইব তাঁহার অতুল গরিমা।

গাইব তাঁহার করুণা অপার, প্রতিধ্বনি করি বিশ্ব চরাচর,— অনস্ত বিস্তৃত স্থনীল গগনে, ফুটিবে সকলে স্থের জীবনে।

অলকার প্রান্তে প্রান্তে মধুর দঙ্গীত, স্থথে প্রতিধ্বনি করি, হাসাইল স্বর্গপুরি— অদুরে বিদয়া যত স্করবালাগণ, দেই স্বরে কণ্ঠ ঢালি গাইলু তথন ।

### সঙ্গীত

(১)

এসহে এসহে জীব অমর আলয়ে, রোগ শোক ছুখরাশি, জীবন হইতে খদি পড়িবে, নিবিয়া যাবে যাতনা অপার, এসহে এথানে স্থথে করিবে বিহার!

কত অপরূপ দৃশ্য দেখিবে নয়নে, স্লেহ, প্রেম, ভালবাদা, কত স্থময় আশা, বিচিত্রে রয়েছে নিত্য স্বর্গীয় প্রভায় দিবা রাতি দম ভাতি, ঈশ্বর কৃপায়।

ছুটিল স্বর লহরী, কাঁপিল সকল,
মন্দাকিনী থর থরে,
নাচিল পুলক ভরে,
ঝকারিল সেই স্বরে বিহগ স্থন্দর
প্রফা্টিল পারিজাত, ছুটিল ভ্রমর।

ছুটিয়া ছুটিয়া স্বর ভ্রমিতে লাগিল,
শুন্যেতে দামিনী প্রায়,
ভাসিল মেঘের গায়,
মুহুর্ত্তে গরজি ভীম, মিশিল অম্বরেকাপাইল চরাচর অশ্নির স্বরে।

গ্রন্থ হতে গ্রহান্তরে উন্নত্তর প্রায় প্রতিধ্বনি করি স্বর, কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিরন্তর, ছুটিতে লাগিল, শেষে জ্যোতির আকারে, মিশিল তাদের দেহে চির শোভাধরে।

স্থাকর অঙ্গে মিশি, সহস্র কিরণে, হিমানীর কণা প্রায়, পড়িল অবনীগায়, দেই স্বর, উথলিল ভীম পারাবার, তরঙ্গে তরঙ্গে স্তব্ধ করি চরাচর।

শিশির আকারে স্বর পড়িল কুস্থমে,
ফুটিল কুস্থম-কলি,
চুস্বিয়া সৌরভ গুলি,
বহিল স্থমন্দ বায়ু—জগত ব্যাপিয়া,
দিবা নিশি সমভাবে আপন ভুলিয়া।

সেই স্বর প্রবেশিল জননী হৃদয়ে,
পবিত্র স্নেহের ভাতি
উজলিছে দিবা রাত্তি,—
স্নেহময়ী জননীর কোমল অন্তরে;
অপাথিব স্নেহ স্থা সন্তানের তরে।

সেই স্বর অলক্ষ্যিতে যুবতী জীবনে,
মিশিল মধুর ভাবে—

শান্তি প্রদানিতে ভবে

ভালবাদা, স্বরগের প্রিয় নিদর্শন, তুঃখের মানব জন্মে স্থথের স্থপন।

দেই শ্বর আলোকিল শিশুর অধর,
নিরমল স্থা হাসি,
অকলঙ্ক মুখ শশী,
কেমন মোহন চিত্র—হাদয় তোষণ,—
মানব জীবনে স্থা শান্তি নিদর্শন।

সেই স্বর অঞ্জনপে মানব নয়নে,
শোভিল উচ্ছল করি,
জগতের ছুঃখ হেরি,
এক বিন্দু পর ছুঃখে করিলে মোচন—
মানব জীবন হয় দেব নিকেতন।

জীবন প্রদীপ । তুমি দেখিলে সকল,
খুলি মানস নয়ন,
জাগিয়া স্থপ স্বপন
'দোখিয়াছ, আর কেন ? যাও হে নিবিয়া,
থাকিওনা হাহাকারে নিমগ্র হইয়া।

আর না নিবিয়া যাও জীবন প্রদীপ, বলিতে বলিতে ধীরে, উদাসীন নেত্র নীরে, ভাসিয়া, কাতর শূন্য চাহিয়া চাহিয়া, রহিল নীরবে নিজ যাতনা সহিয়া।

## প্রিয় নিদর্শন।

প্রাণের সহিত ভাল বাসি অবিরত,
যতনে স্থবর্ণ দিয়া
রাখিয়াছি জড়াইয়া
প্রিয় নিদর্শন, সদা — নয়নে নয়নে
হেরিয়া —মোহিত হই জীবনের সনে।

তিলেক শরীর হতে করি না অন্তর, রোগে, শোকে, প্রাণে করে রেখেছি আনন্দ ভরে, দেবের আশীষ যেন তুমি.নিদর্শন— সংসার-বিপদ হতে রক্ষ অনুক্ষণ।

কুহকী মায়ার স্বরে মোহিত হইয়।
হিতাহিত জ্ঞান যত
ভূলিয়া, উন্মাদ মত
কল্পনা স্থজিত স্থথে মজে নরগণ
কলঙ্ক দাগেরে মোহে হয় নিমগন;

তব সম নিদর্শন তাদের জীবনে
থাকিলে, কখন আর
কলঙ্ক কালিমা হার
সাধ করি কঠে নাহি করিত ধারণ,
পবিত্র রহিত কত মানব জীবন।

অধর্ম আঁধারময় সংসার মাঝারে
নীতির আলোক সম
দেখাইছ পথ মম,
তব প্রদর্শিত পথে চলেছি নিয়ত,
সত্যের গৌরব-মন্তে দীক্ষিয়াছ চিত

জীবন্ত ধর্ম্মের গ্রন্থ নয়নে আসার
তুমি প্রিয় নিদর্শন,
করি দদা অধ্যয়ন,
প্রভাত; সায়াহ্ন কিবা গভীর রজনী,
তব উপদেশ পূর্ণ আমার ধরণী।

স্বার্থময় কুবাসনা তোসার পরশে
গিয়াছে স্থদুরে চলি,
নিয়োজিত পথ ভুলি
একটা দিনের তরে আমার চরণ
বিপথে পতিত হতে দেওনা কথন।

শিখাইছ উচ্চ ব্রত, মানব জীবন

কৈ করিলে ধরাতলে

দেব ভাবে, পূর্ণ-বলে,

সাধিতে পারে হে নিত্য জগত মঙ্গল,
আত্মহুখ পরহিতে অর্পিয়া কেবল।

ছুর্বল মানব চিত্তে শক্তির বিকাশ তব প্রিয় পরশনে, সদা আনন্দিত মনে পারি বিসজ্জিতে সব নিঃস্বার্থ অন্তরে, বারেক তোমার পানে চাহি প্রীতিভরে।

শান্তিকর নিদর্শন, স্নেহে সমর্পিত,
যাঁর অংশ তব সহ
আছে মিলি অহরহ, .
কত পূজনীয় তাহা, বলিব কেমনে,
পূজি নিতি, স্মৃতি যাঁর ভকতির সূনে।

ভাগ্যের অবস্থা সহ যথন যেথানে রহি আমি, মম সনে থাক তুমি নিশি দিনে, রক্ষক আমার, তোমা আত্রয় করিয়া ভগন জীবন-তরী যাইছি বাহিয়া। অদীম সংসার সিন্ধু, বাত্যা প্রতিকূল,
সম্মুথে গভীর নিশি,
অন্ধকার দশ দিশি,
মস্তক উপরে খন-জলদ গর্জ্জন,
উন্মত্ত বিজলী তাহে ভয়াল দর্শন।

নিরাপদ পথে তরী যাইছে ভাদিয়া, বাত্যা কিন্তা অন্ধকার অথবা বারিদ ধার পারে না রোধিতে তার এ মৃত্রল গতি, প্রত্যেক বিপদে বর্ষ শুদ্রতম জ্যোতি।

স্থদক নাবিক তুমি, জীবন তরণী স্থির ভাবে ধীরে ধীরে ভাসিছে অনন্ত নীরে, বিমর্গন নাহি হয় তোমারি কারণ, গুপু-সিন্ধু-শৈল হতে রক্ষিছ জীবন।

ষাক্ এ দিনের কথা অন্তিম যখন,
আদিবে, মৃত্যুর ছায়া
ঢাকিবে নশ্বর কায়া,
নিবিবে অনস্ত বিশ্ব আমার নয়নে,
তথন রহিবে তুমি মম হুদিসনে।

শেষ নিশ্বাদের সহ হেরিব তোমায়,
পবিত্র স্মৃতির ভরে,
প্রীতি চিহ্ন প্রাণে করে
ত্যজিব জীবন, সেই চিতার অনলে
ভক্ষীভূত হব স্থথে তব সনে মিলে।

তব প্রমাণু সহ মম প্রমাণু মিশিবে, কখন আর নাশ নাহি হবে তার, উভয়ের প্রমাণু প্রীতির কিরণে বহিবে অনন্ত কাল, অনন্ত মিলনে।

সজীব স্নেহের চিহ্ন তুমি নিদর্শন,

যাঁর প্রীতি স্থত্তরে

হৃদরের স্তরে স্তরে

দীপিছে অনন্য ভাবে, জীবন আমার,
করেছ উজ্জ্বল তুমি প্রিয়-উূপহার।

### আর্য্যনারী।

ভারত রমণীগণ পূজিত জগতে, দয়া, মায়া, দরলতা, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, সদ্গুণে শোভিত সব নারীর জীবন, ভারতে রমণীগণ অতুল ভূষণ।

সরলা প্রকৃতি সতী প্রেমের প্রতিমা, ললিত মধুর গানে বিমোহিত করি প্রাণে বেন তারা জুড়াইছে ভারত ভবন, অধীনতা হুঃখ-বাশি করিয়া হুরণ।

রমণীর স্নিগ্ধ প্রেমে পুরুষ সকল, আজিও সজীব প্রায়, আজিও হাসিছে তায়, প্রণয় বিমৃগ্ধ প্রাণে রয়েছে সংসারে মুছিয়া বিষাদময় নয়নের নীরে।

পুরুষের সহচরী রমণীমগুলী,
স্থে, ছঃথে, সবে মিলি,

ইয়ৈ দবে কুতৃহলি
হাসিয়া সাধহ এবে দেশের কল্যাণ,
শান্তিজনে শীতলিয়া এ মহা শাশান।

বিলাদ বাদনা দবে করি পরিহার, পতি, পুত্র, ছঃখ দেখে হেদে প্রাণ দিবে স্থথে, পুরুষের সহচরী হইবে সমরে, সব হুখ বিদর্জিবে স্বজাতির তরে।

আবরিয়া বীর সাজে কোমল পরাণ হৃদয় কঠিন করে স্বজাতি উদ্ধার তরে, উন্মাদিনী রণরঙ্গে মাতিবে যথন, বীরাঙ্গণা মূর্ত্তি হেরি কাঁপিবে ভুবন।

আবার পরের ছঃখে ভারত অঙ্গনা— বিকাশিয়া মন, প্রাণ, জীবন করিবে দান, কাঁদিবে হৃদয় খুলি স্নেহেতে গলিয়া জগতের শোক জালা নয়নে হেরিয়া।

প্রেমের পবিত্র ছবি করি দরশন,
রোগ, শোক, নিবারিয়া,
চিন্তা, ছঃখ, পাসরিয়ৢৢৢৢ৾,
পুলকে হাসিবে নর সকল ভুলিয়া,
জীবন যাতনা যত যাইবে নিবিয়া।

নির্দায় সংসার মাঝে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া, নিজ্জীব ভারতবাদী— সহি ছুঃখ রাশি রাশি, ক্লান্ত বিষাদের ভরে কাতর পরাণ, কি দেখিয়া নিবারিছে হৃদয় ভুফান ?

প্রেমের আবেশে মাতি, সোহাগের ভরেআদরে চুম্বিয়া মুখ
ভুলে বায় সব ছুখ,
প্রিয়তম সঙ্গিনীর মূরতি হেরিয়া,
স্মেহভরে প্রেমময়ী হৃদয়ে লইয়া।

জীবন্ত প্রণয় স্রোতে ভাসাইয়া প্রাণ, প্রেমের স্থবর্ণ লতা-— নিবারে হৃদয় ব্যথা, কোমল স্নেহের ভুজে করিয়া বন্ধন, প্রিয়তম মুখছবি নির্থে যখন।

মূর্ত্তিমতি প্রীত দব ভারত ললনা,
মাতা, কন্যা, প্রণয়িনী—
শুণান্তি হুখ প্রদায়িনী,
উন্নাদিনী, পাগলিনী, প্রেমের কারণ,
রমণীর একমাত্র প্রণয় জীবন।

তীব্র প্রণয়ের বেগে পাগল পরাণে মৃত পতি কোলে লয়ে জীবন বিস্মৃতা হয়ে, জ্বলস্ত অনলে সতী ত্যজেছে জীবন ! ভারত-মহিলা-কীর্ত্তি বিদিত ভুবন।

শ্বৃতির দর্পণ-থণ্ডে দেখ একবার,
বীরাঙ্গনা কত কত,
ভারতে ইয়েছে গত,
দে চিত্রের প্রতিবিম্ব করি বিলোকন—
এখনো নাচিয়া উঠে বিষাদিত মন।

তারা গদি বীর নহে, বীর কোন জন ?
সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা,
ফুর্ত্তিমতী স্থালতা,
বিসর্জ্জিয়া সব স্থা প্রেমের কারণ,
আনন্দে অনল মাঝে ঢালিত জীবন।

স্বর্গীর জনকবালা চির অভাগিনী,
প্রথয়ে গলিয়া যায়,
পর ছঃথে মৃত প্রায়, • সেই চিত্র আজি সবে ভুলিবে কেমনে ?
ফিশায়ে রয়েছে চির ভারত জীবনে।

সাবিত্রীর মূর্ত্তি সদা মানস-নয়নে—
জাগ্রত নিদ্রায় হেরি,
ব্পানের সহচ্রী,

প্রেমের'জীবস্ত ছবি কিবা মনোহর, দরিদ্র ভারত ভূমি-রত্নের আকর।

উদ্দ্রল তারকা সম ভারত অম্বরে—

জ্বলিল নিবিল কত,
ভারত মহিলা শত,
প্রাতঃম্মরণীয়া তারা আজিও ধরায়।
ভারত শাশান এবে, কি বলিব হায়!

দূর করি কোমলতা রমণী হৃদয়,
শক্রর শোণিত দিয়া—
প্রতিহিংসা নিবারিয়া,
জাগাইত জন্মভূমি বীর গীত গানে,
ক্ষীণ কঠে নাচাইয়া ভারত সম্ভানে।

উন্মন্ত পাগল প্রাণে তুর্গাবতী রাণী—
আপন গোরবে মাতি—
রাখিল অনন্ত ভাতি,
বীরত্ব, সতীত্ব, রাখি ত্যজিল জীবন,
নশ্বর জগতে কীর্ত্তি করিয়া স্থাপন।

ঝান্সীর লক্ষীবাই-বীরের আতঙ্ক, স্বদেশের তরে প্রাণ, আনন্দে করিল দান, **উদ্দিল ভারত-মুখ তাহার প্রভার,** ওই চিত্র চিরকাল রহিবে ধরায়।

স্থাক অঙ্গের শোভা বসন, ভূষণ, প্রিয় অলঙ্কার গুলি, মূক্তাহার কণ্ঠনলি, খুলিয়া ফেলিত দূরে দেশের কারণ, রণ পরাজয়ে করি চিতা আরোহণ।

আজিও আর্য্যের গৃহে শত পতিব্রতা, ব্রহ্মচর্য্য করি দার— বহিছে জীবন ভার, সংদারের দব দাধ করি বিদর্জ্জন, অভাগিনী অনশনে কাটিছে জীবন।

যৌবনে যোগিনী সব্ভারত বিধবা,
দেহে নাহি আভরণ,
করে না কেশ বন্ধন,
অ্যতনে, অনাদরে, কাঞ্চন প্রতিমা,
ছঃখের কালিমাময় বদন স্থম্মা।

শ্বৃতিমাত্ত সার করি রয়েছে বাঁচিয়া,
দ্বাদশ বর্ষীয়া বালা—

ভুলিয়া স্থাব্ব খেলা,

ভাদিছে লোচন নীরে চির অভাগিনী, পতিশোকে অঞ্জয়খী যেন পাগলিনী।

এ দব জীবন্ত ছবি চিত্রিব কেমনে,
কল্পনার ভূলিকায়—
পারে না আঁাকিতে হায়,
কেমনে গাইব আজি ক্ষীণ কণ্ঠথরে,
ব্যথিত প্রাণ মম এসকল স্মরে।

গাও হে ভারতবাসি গভীর নিনাদে,
সপ্তমে জুলিয়া তান,
কর আর্য্য কীর্ত্তি গান,
জাগাও, জাগাও আজি ভারত সন্তানে,
নিদ্রিত ভারত চিত্তে সঞ্চায়ি জীগনে।

#### গেল একটা বৎসর।

# रान এक ही वरमत्।

· ( নব বর্ষে লিখিত )

দেখিতে দেখিতে গেল একটা বরষ,
নীরব কাল সাগরে
ভূবিলেক ধীরে ধীরে,
কত আশা, কত সাধ, কতই বাসনা,
কত অঞা কত স্মৃতি, কতই যাতনা,
গিশিল তাহার সনে
চিহ্ন মাত্র রাখি মনে,
শত ঘটনার স্থাত তরঙ্গ সহিত
মিশায়ে বরষ সনে, আঘাতিয়া চিত।

বিশাদ গুংখের রেখা অক্ষিত ক্লায়ে,
বর্ষ আদে, বর্ষ খায়ে,
একটী বাড়ায় তার,
একটা বাড়ায় তার,
একবার, ছইবার বহুবার আরু
শালা দে চিহ্ন আজি কি হবে আবার
র্থা আলোচনা করি
বিগত দে দিন স্মারি
কি হবে নয়ন নীর করিয়া মোচন,
ভীবন বেদনা ধৌত করে না রোদন।

প্রতি নব ঘটনায় কোমল হৃদরে
দিয়াছে আঘাত কত,
হৃদয়ের অঞ্চ শত
বহিয়াছে, ভিজাইয়া বিষণ্ণ কপোল,
জীবনের জালা তাহে বেড়েছে কেবল।
স্থদীর্ঘ নিশ্বাস সহ
সহি চিত্তে অহরহ
কত নৈরাশ্যের চেউ, সে তরঙ্গ ভরে
ভেসে যায় হৃদি-সাধ আঁধারিত করে।

দিবদে তপন করে মন্তক ব্যথিত,—
কভু মিশ্ব ছায়াতল
কভু স্থাতিল জল
খুঁজিয়াছি, ভ্রমিয়াছি উদাস সংসার,
একটা সেহের স্বর প্রবণ মাঝার
পশে নাই শীতলিয়া,
স্থুড়াইতে দগ্ধ হিয়া,
শীরতায় সহিয়াছে হৃদয় বেদনা,
কে ব্ঝিবে ক্ষতময় সে তীত্র যন্ত্রণা।

গভীর নিশায় যবে নিদ্রিত সংসার,
দৃঢ় মনে স্থির হয়ে
নীরব যাতনা লয়ে

কাটায়েছি নিশিথিনী, নিশীথ অম্বর—
যন্ত্রণায় একমাত্র শাস্তি হথ কর,
শিরোপরে অসীমতা
জুড়ায় জীবন ব্যথা,
সম বেদনার অশ্রু নিশার নীহার,
তারকা নয়ন হতে ঝরে অনিবার।

বিগত বর্ষের ছবি বিষাদ জড়িত,
শ্বৃতির কিরণ ভরে
কভু না উদ্জ্বল করে,
তবে সে দকল চিত্র সম্মুখে আনিয়া—
কেন ধরিতেছ স্মৃতি এমন করিয়া !
কেবল বিষাদ লেখা,
চাহি না দেখিতে হুদে সহে না যে আর,
সে দিনের প্রতি চিত্র নয়নে আবার।

জীবনের প্রতি সর্গ আবার খুলিয়া পড়িবার সাধ নাই, কেবল যন্ত্রণা পাই, দে কাব্যের ছত্ত্রে ছত্ত্বে অনন্ত আঁধার, শোক অশ্রু পরিপূর্ণ এ মর সংসার। প্রতি নব বর্ষ আসি—
নৃতন অভাব রাশি—

মিশায় যে প্রাণে হায়, তাহারি কারণ—
ভয়ে বিকম্পিত সদা রহে এ জীবন।

ভবিষ্যত গণিবার নাহি ত শকতি,
অশুভ ভাবনা কত—
জাগে প্রাণে অবিরত,
কি জানি কি তুঃগরাশি আবার আদিয়া
ব্যথিত হৃদয় আরো দিবে রে ভাঙ্গিয়া,
হয় ত সহিতে আর
পারিব না পুনর্বার,
সে ভীম তরক্ষে ক্ষুদ্র হৃণের মতন
কোথায় ভাদিয়া যাবে জীবন স্থপন।

গত বর্ষে নব এক অভাব জীবনে
নিশিয়াছে, প্রাণসম
স্নেহের দোদর মম
গিয়াছেন দূরদেশে, দূরতা তাঁহার
ব্যথিত করেছে দদা অন্তর আমার,
যার প্রীতি নিরমল
করিয়াছে সমুজ্জ্বল

আধার হৃদয়, সেই স্নেহের বদন চিন্তার আনন্দময় সোহাগের ধন।

শ্ন্য গৃহে তার ছবি ভাবি অবিরত,
নয়নের কাছে কাছে
সেই মুখ ভাসিতেছে,
কিন্তু দূরতায় কাঁদে চিত্ত শতবার,
প্রতি কার্য্যে মনে হয় অভাব তাঁহার,
তাঁর সম যত্নে কেবা
চায় মুখ নিশি দিবা,
রোগের যাতনা, আর লোচনের নীর,
হেরিয়া তেমন কেবা হইবে অধীর ?

যে সূত্রে গ্রথিত আছে জীবন দোঁহার,
সে সূত্র শিথিল নয়,
নাহি ছিঁড়িবার ভয়,
স্থদূর প্রবাস কিবা, দীর্ঘ অদর্শন,
পারিবে না খুলিবারে এ ক্রেফ্-ব্রহ্মন়।
অনুদিন দূরতায়
হবে তাহা দৃঢ় কায়,
উভয় হৃদয় স্নেহ দীর্ঘ অদর্শনে
উথলিবে নিরস্তর গভীর গর্জনে।
নূতন বরষে আজি আশীর্বাদ করি,

36

স্থা থাক নিরস্তর
সেহময় সহোদর,
ত্যুংথের কালিমা যেন জীবন তোমার
নাহি করে এক দিন বিষাদে আঁধার,
তোমার প্রফুল্ল চিত
আজিও আনন্দে গীত
গাহিতেছে, নাহি জান সংসার যাতনা,
স্থাথের জীবন সনে, স্থাথের বাসনা।

প্রবাদ তোমার হোক্ প্রীতির স্থপন,

এক দিন কভু তথা
প্রেণনা অস্তরে ব্যথা,

একটী দিনের তরে তোমার নয়ন

অপ্রুজনে দিক্ত ভাতঃ, হবে না কখন।
তোমার প্রতিভাকর
উজলিবে নিরস্তর
বান্ধব হদয় হথে, এই অভিলাব,
ভীবন নিঃশাদে নিত্য করিছে প্রকাশ।

আশা করি নব বর্ষ আশার ( ও ) জীবনে দিবে প্রীতি অবিরত জীবনের সাধ শত পূরিবে, স্থথের ভাতু ভাগ্য নীলিমায় আবার উদিবে আসি স্থির প্রতিভায়,
হোসিবে সম্পদ্ রবি
হেরিয়ে সে প্রিয় ছবি,
সহিব শান্তির সনে আনন্দে সকল,
সোভাগ্য কিরণে ভাগ্য হইবে উজ্জ্বল।
কি বলিতে, কিবা চিন্তা, প্রলাপ সকলি,
বরষ, বরষ গেল,
কিবা সাধ পূর্ণ হল ?
তবে কেন আজি এই ছুরাশা স্থপন.

ছঃখীর জীবনে আশা পূরে না কখন।
চাহি শান্তি, হুখ কিবা,
যেন পাই নিশি দিবা
শান্তির বিমল বারি জীবন ভরিয়া,
রাখিব হুদুয়ে সাধ এমনি করিয়া।

কল্পনার চিন্তা প্রিয় রহিবে যখন,
ভবিষ্যত স্থখভরে
মানসে চিত্রিত করে
আনন্দ হিল্লোলে চিত্র নাচিবে, ভাসিবে,
জীবনের স্থখ আশা নিয়ত মোহিবে।
অন্তিমে চিতার কোলে
দক্ষ হবে কুতৃহলে

হুদয় বাসনা সব, কিবা হুঃখ তায়, না ছাড়িব তবু আশা জীবিচেত ধরায়।

নব আশা, নব সাধ, নৃতন বরষে,
স্থেকায়ে, স্থেষ মনে,
নিজ্য প্রিয়জন সনে
রহে যেন বন্ধুগণ, এই বাসনায়,
বিগত বরষ ছবি ভাসাইব, তায়—
রবে শান্তি চিত্ত ভরে,
কভু না স্মৃতির করে—
আসিবে বিগত সব মানসে আবার,
দিবে প্রীতি নব বর্ষ প্রাণে শত ধার।

## অভাগিনী।

"In vain he weeps, in vain he sighs,

Her cheek is cold as ashes;
Nore, love's own kiss shall wake those cycs

To lift their silken lashes." T. Campbell.

স্থদ শারদ নিশা নির্মাল গগন,

হসিত বিমলাকাশে

প্রফুল্ল চন্দ্রমা হাদে,

তরল রজত হাসি প্রপাতে ধরণী
বিভাসিত, হাসুদেয়ী স্থীরা রজনী।

নিরজন চারিধার, নীরব সকল,
প্রবন উচ্ছ্বাস ভরে
মুহুল মধুর স্বরে,
রহিয়া রহিয়া গায়, সঙ্গীত তাহার
নাচাইছে বস্থার চিত-পারাবার।
বিমল সোন্দর্যময় সকল ভুবন,
মধুর কিরণ মালা
পুলকে করিছে খেলা
আলোকিয়া চরাচর, ছুটিয়া ছুটিয়া
সীমা হতে সীমান্তরে ঘাইছে মোহিয়া।

এ হেন নিশায় এক যুবক যুবতী,
একটী প্রাসাদ শিরে—
বিসয়া বিযাদ ভরে
নিরখিছে পরস্পার বিষাদিত মন,
উভয় উভয় পানে তুলিয়া নয়ন।
স্তাক্র শশাস্ক, আর ফুল্ল বৃষ্ণতী,
হেরিয়া দোঁহার মন
স্থভরে নিমগন

নীরবে ক্ষণেক যুবা চাহিয়া কাতরে,

পুলকিত করে নাই তাহাদের হিয়া।

হয় নাই, সে শোভায় আনন্দ আনিয়া—

ধরিয়া যুবতী-কর
বলিল, কম্পিত স্বর—
'প্রবাদে যাইব প্রিয়ে করেছি মনন,
কিছুতে আনন্দ আমি পাই না এখন।
'কিবা হুঃখ অজানিতে হৃদয়ে আমার
প্রবেশিয়া—স্থুখ যত—
করিয়াছে আবরিত,
সকলি বিষাদময়, শূন্য ধরাতল,
নিরজনে ঝরে শুক্ষ নয়ন যুগল।

"আজীবন প্রীতিভরে শাস্ত্র আলোচন
করিরাছি, গ্রন্থ মম
জীবন বান্ধব সম,
তাদের সহিত দীর্ঘ জীবন আমার
জড়িত অনন্যভাবে,—কি বলিব আর ?
"তাহারা আমার প্রাণে তেমন করিয়া
পারে না আনন্দ দিতে—
' আজি বিষাদিত চিতে—
বিন্দুমাত্র শান্তি আমি পাই না কোথায়,
নাহি যেন স্থথ আর বিপুল ধরায়।

"তোমার নয়নে অঞ্চ সহিতে না পারি, কেবল তোমারি তরে - আজিও রয়েছি ঘরে, সহিয়া হুঃথের এই তরঙ্গ ভীষণ হয়েছে খাঁধারময় আমার জীবন।

"যাইব প্রবাদে প্রিয়ে কিছু দিন তরে,
ভ্রমিয়া ভারতভূমি
যদি কন্তু শান্তি আমি
পাই এই আঁধারিত জীবনে আমার,
আনন্দে জনম ভূমে ফিরিব আবার।
"তব চিত্র চির দিন আমার হৃদয়ে
রহিবে, স্মৃতির সহ
ওই মুখ অহরহ—
দেখিব জীবন ভরি, জাগ্রতে স্থপনে

স্বদেশ বিদেশ কিবা বিজন বিপিনে।

"নলিনি বিদায় দেও হাস একবার,

ব্যথিত হৃদয় মম,

তব হাসি নিরুপম,

নিরখিয়া জুড়াইব আঁধার জীবন,

মিনতি আমার, প্রিয়ে করো না রোদন।

নীরব হইল যুবা; যুহুর্ত্তেক পরে—

गৃছিয়া নয়ন-নীরে,

1 '

কহিল যুবতী ধীরে,

"প্রবাদে যাইবে তুমি, বিরৃহ তোমার
সহিয়া জীবন মম রহিবে না আর।

"দীর্ঘ অদর্শন তব সহিব কেমনে?

তুমি বিনা কেবা আছে

দাঁড়াইব কার কাছে,

কোথায় জুড়াব এই তাপিত অন্তর,
ভবিষ্যে ভাবি চিত কাঁপে থব থব।

"কণেক না হেরি ওই বদন ভোমার,—
শূন্য দেখি ধরাতল,
ঝরে অঞ্চ অবিরল,
কেমনে বাঁচিব দীর্ঘ বিরহ সহিয়া ?
বিদরে হৃদ্য মম সে দিন স্মারিয়া।

"পারিব না সহিবারে, বাঁচিব না আর, জীবন আলোক মম—

- অরুণ, অরুণ সম, নলিনীর জীবনের অনন্য আশ্রয়, কোন্ প্রাণে প্রিয়তম, দিব হে বিদায়!

"সরে না বচন মম, সহে না হৃদয়ে, বলিতে পারি না আরু. তুমি প্রিয়,"—অশ্রুণার সজোরে বহিল, কণ্ঠ রোধিল তাহায়, একটা বচন পুনঃ ফুটিল না তায়।

নীরবিলা অশ্রুমুখী নলিনী কাতরে, বরিষার ধারা প্রায়— নয়নআসার হায়— সিকত করিল সেই কমল বদন.

নীরব লোচন নীর প্রকাশি বেদন।

স্থদ্র অম্বর হতে তারকা নিচয়,

যুবতীর ছঃথে যেন,

হইয়া ব্যথিত মন,

শিশির আকারে অশ্রু বরিষণ করি—
বিসিক্ত করিল সেই বিমলা শর্করী।

স্থাকর নিরমল কিরণ লইয়া—
গগনে ভাসিতে আর—
অভিলাষ নাহি তার,
যুবতীর ছঃথে শশী বিষাদিত মনে,
ধীরে ধীরে অস্ত যাবে নিশীথিনী সনে।

বিহুগ শান্তির কোল পরিহার করি যুবতীর শোক দবে—

গাইবে বিষণ্ণ রবে, প্রভাত পরশে যাবে স্থদূরে চলিয়া,— জাগাইবে বস্থায় সে চুঃখ বলিয়া।

নৈশ নির্জ্জনতা আরো করিয়া গভীর—

একটা মুহূর্ত্ত পরে—

আদিল বিষাদ ভরে—

বিদায়ের ছুঃখময় সময় যখন

অনস্ত তিমির যেন ছাইল ভুবন।

বিদায় হইল যুবা যুবতী সদনে,
পাষাণ মূরতি যেন,
নীরবে চাহিয়া হেন,
শুন্য প্রাসাদের শিরে একাকী বসিয়া—
রহিল নলিনীবালা আপনা ভুলিয়া।

প্রভাত হইল নিশি, তপন কিরণে
প্রকৃতি পরাণ ভরি—
-হাসিল, সে শোভা হেরি
জাগিল নিদ্রিতা ধরা, জাগিল সংসার,
নলিনী লোচনে সব ইইল অাধার।

ভাঙ্গিল হৃদয় তার, হৃদয় শোণিত— অশ্রুরপে শতধারে বহিল নয়ন নীরে, শোকের সাগরে বালা ভাসিতে লাগিল, এ ছঃখ কোমল প্রাণে ভীষণ বাজিল।

প্রণয় স্থপনে হুখে ভুলিয়া সংসার,
প্রাণের মিলনে ভোর,
নয়নে স্লেহের ঘোর,
শান্তির শয়নে মুগ্ধা ছিল অভাগিনী—
প্রিয়তম মুখ হেরি দিবস যামিনী।

জানে নাই, ভাবে নাই, বিরহ কেমন, হৃদে প্রেম, মুখে হাসি, সজীব সৌন্দর্য্য রাশি, ভালবাসা বিনির্মিত ক্ষীণ কলেবর, প্রেমের প্রতিমা, প্রেম পূর্ণিত অন্তর।

অবিরাম ভালবাদা যুগল নয়নে,
প্রফুল্ল কমল আঁখি,
দথার বদনে রাখি,
নীরবে মধুর কঠে প্রেমের দঙ্গীত—
গাইত অতৃপ্ত ভাবে ভাদাইয়া চিত।

অভাগিনী ভবিষ্যৎ ভাবেনি কখন, বিষাদ সাগর তীরে,—
, তুঃখের লছরী ধীরে— গলিয়া শোকের অশ্রু নয়নে তাহার— বহে নাই উথলিয়া হুদি পারাবার।

জীবন সর্বস্থ প্রিয় স্থার বদন,
অনন্ত স্নেহের সহ—
হেরি বালা অহরহ—
মুগ্ধভাবে সৈই ছবি হৃদয় মাঝারে,
রাখিয়া প্রেমের স্বর্গে আছিল সংসারে।

ভবিষ্যৎ অন্ধকার মানব নয়নে,
আজি যেই স্থাথ ভূমি—
স্বৰ্গভাব মৰ্ত্যভূমি,
কালি সেই স্থাতব চিরদিন তরে—
যাইবে ভাসিয়া, চিহ্ন রহিবে অভরে।

হাহাকার অঞ্চমাত্র ভবের সম্বল,
শেষ জীবনের দিনে
'সে-সকল প্রাণে প্রাণে,—
রহিবে, বিদায় যবে লইবে সংসারে,
ভূবিবে জীবন তরী অন্তিম সাগরে।

ভগন হৃদয়ে বালা নির্জ্জন কুটীরে, একাকিনী অন্ধকারে—
ভাসিয়া লোচন নীরে— বহিতে লাগিল ক্লাস্ত জীবনের ভার বিরহ যাত্না হায় সহি অনিবার।

অনশনে, অনিদ্রায়, কাতর প্রাণী,
বদনে নাহিক ভাষ
জীবনে নাহিক আশ.
দিন দিন ক্ষীণ তমু চিন্তার দংশনে,
এক চিন্তা — অভাগীর জীবন মরণে।

সে কাল নিশায়, যবে অরুণ তাহায়—
পরিহরি ছঃখনীরে—
গিয়াছেন দেশান্তরে,
সে দিন হইতে ধরা অনন্ত আঁধার—
হইয়াছে, অভাগীর কিছু নাহি আর।

শূন্য কুটীরেতে বালা একাকী নীরবে,—
দিন আদে, দিন যায়,
কেহ নাই ফিরি চান,
ভাবিয়া অরুণ মুখ দিবদ যামিনীকেবল জীবিতমাত্র আছে অভাগ্নিনী।

অরুণ স্বদেশ ছাড়ি গিয়াছেন যবে, দে দিন হইতে আর, নাহি কোন তত্ত্ব তার, স্থদূর প্রবাদে কোথা কিরূপ জীবনে, ভ্রমিছেন দিবা, নিশি, পর্ব্বত কাননে।

এমন বান্ধব কেবা আছে অভাগীর,
অরুণের তত্ত্ব দিয়া—
জুড়াবে ব্যথিত হিয়া,
শুনিয়া সে বার্ত্তা বালা মৃছিবে নয়ন,
মুহূর্ত্ত দেখিয়া হায়! আশার স্থপন।

সময় স্রোতের ন্যায় যাইতে লাগিল,
দিবসেতে প্রভাকর—
তেমতি প্রথর কর—
বিতরি, সায়াহ্নে পশে অস্তাচল শিরে,
অভাগীর হুঃখে কভু নাহি চায় ফিরে।

পূর্ণিমার শশধর তেমনি দোহাগে,
স্থদ্র গগন ভালে,
উঠিয়া নিশীথ কালে,
তরর্ল কৌমুদী হাসি করি বরিষণ—
হাসায় অনন্ত বিশ্ব, মধুর দর্শন।

অতুল সৌন্দর্য্য মাখা বদন খুলিয়া— প্রকৃতি তেমনি করে— হাসে নিত্য প্রাণ ভরে. আপন আপন লয়ে বিমুগ্ধ সংসার, অস্তুখের অ্শ্রুবিন্দু কে মুছাবে কার ?

ছংখীর বান্ধব মৃত্যু, ডাকিলে তাহায়,
ধীরে আদি পরশিয়া—

সব ছংখ জুড়াইয়া

লয়ে যায় নিজ দেশে, দে রাজ্যে কখন—

বিষাদের অশ্রুনীর হয় না পতন।

অভাগীর জীবনের ছুংথের দিবস গণিত হয়েছে হায়, অবিলম্বে মৃত্যু তায় পরশিয়া শীতলিবে যাতনা অপার, দীর্ঘখাস, নেত্রবারি রহিবে না আর।

অন্তিম শয়নে ক্লান্ত জীবন ঢালিয়া—
পথ চাহি অন্তাগিনী—
আছে দিবস যামিনী,
শেষ জীবনের দিনে অরুণ বদন,
হেরিলে সকল হুঃথ ভুলিবে তথন।

আনশ্বে মৃত্যুর কর আশ্রয় করিয়া— অরুণের মুখ চেয়ে— সব শোক পাসরিয়ে— বিদায় লইবে বালা চিরদিন তরে, স্নেহ, প্রেম, ভালবাদা, পূর্ণিত অন্তরে

জনরব সমীরণ আনিল একদা, অভাগী শ্রবণ ভরে— শুনিল, অরুণ ঘরে আসিবে প্রবাস হতে, এ বার্ত্তা শ্রবণে বারেক স্থজিল আশা মোহের স্বপনে।

সমীরে আসিল বার্ত্তা, সমীর সহিত্ত—
মিশাইল, অভাগীর—
শুকাল না অপ্রুলীর,
ভগন হৃদয় আরো ব্যথিত হইল,
মৃত্যুকালে ছায়ামাত্র জীবিত রহিল।

জনরবে যেই বার্ত্তা অভাগী অন্তরে—

একটা আশার আলো—

ক্ষীণভাবে জালাইল,
নিথিয়া নিবিয়া তার মৃত্রল কিরণ—

দেখাতে লাগিল নিত্য আশার স্থপন।

একটী স্তদূর শব্দ পশিলে শ্রবণে—
চমকি কাতর আঁথি—
ক্লান্তভাবে স্থির রাখি,

ভাবে বালা আসিতেছে অরুণ তাহার, আশার তরঙ্গে কাঁপে চিত্ত-পারাবার।

ক্টীরের চারিধারে তরুলতাগণ়,
সমীর পরশে যবে—
কাঁপিয়া সঙ্গীত রবে—
প্রতিধ্বনি সহ সেই মূছল কম্পন
সজোরে অভাগী-প্রাণে প্রবেশে যুধন—

অরুণের পদধ্বনি ভাবি মনে মনে—
কাতর নয়ন খুলি,
অরুণ আসিল বলি,
চাহি খূন্যঘর যেই করে দরশন,
অভাগী মোহের ঘোরে হয় অচেতন।

এইরপে দিন, মাস, হইল বিগত,—
অন্তিম শ্যার সনে
মিশায়ে নিরাশ মনে
ছায়াময়ী শেষ দিন গণিয়া গণিয়া,
মুতুল নিশাসে অধু রহিল বাঁচিয়া।

এক দিন নিশাশেষে অস্তিম জীবনে অভাগী স্বপন ঘোরে দেখিল, অরুণ্ ঘরে আসিয়াছে, স্নেহভরে ললাট তাহার চুম্বিছে লোচন নীরে ভাসি বার বার।

কাঁপিয়া জাগিল বালা, ভাঙ্গিল স্থপন,
দেখিল প্রভাতকর—
উজিল অঁথার ঘর—
মুক্তবাতায়ন দিয়া নীরব ভাষায়—
কহিছে,—"অরুণ ওই, সম্ভাষ তাহায়।"

শব্যা পাশে অরুণের মূরতি-মোহন, তরুণ ভান্মর করে— দীপিছে মাধুরী ধরে, চাহিয়া, স্থান ভাবি—নয়ন কাতরে— মুদিল অভাগী, ভাসি শোক অঞ্জনীরে।

আশা মায়াবিনী কঠে কত শতবার—

হইয়াছৈ প্রতারিত,

নিরাশ, ব্যথিত চিত,

আজি এ স্থপন কেন প্রত্যয় করিবে ?
অভাগী ভগন চিতে কতবা সহিবে।

নহে স্বপ্ন, একবার নয়ন মেলিয়া— দেখলো পরাণ ভবে, অরুণ এমেছে ঘরে, স্থদ্র প্রবাদ ক্লান্ত বদন তাহার— হৃদয়ে লইয়া, প্রাণ শীতল জোমার।

কেন মোহ অভাগীর চেতনা হ্রিলে ?

দয়া করি একবার—

দেও রে চেতনা তার,

দীর্ঘ বিরহের পর অরুণে হেরিয়া,

অনস্ত যাতনা আজ যাক্রে ভুলিয়া।

অরুণ চঞ্চল প্রাণে ক্ষণেক নীরবে,
নিরখিয়া অভাগীরে,
চুস্বিয়া ললাট ধীরে,
বিশুক্ষ নলিনী ফুল হৃদয়ে লইয়া—
চেতন করিল স্নেহ অঞ্চ বর্ষিয়া।

মোহ ভঙ্গে অভাগিনী জীবন স্থায়—
নিরখি, অভৃপ্ত আঁখি—

মুগ্গভাবে স্থির রাখি,—
প্রত্যেক দৃষ্টির সনে নীরব ভাষায়—

চাহিল কাতর প্রাণে অন্তিম বিদায়।

জীবনের যবনিকা হইল পতন, শীতল মৃত্যুর ছায়া—

. বিরহ গীড়িত কায়া— পরশিয়া সব ছুঃখ লইল হরিয়া, ত্যজিল জীবন বালা অরুণে হেরিয়া।

## राम-

স্থদীর্ঘ বিরহক্রান্ত, নিরাশ জীবন,
আজি এ আনন্দ আর,
সহিল না প্রাণে তার,
অবিচল ভালবাসা রহিল অন্তরে,
অভাগী মুদিল আঁথি চিরদিন তরে।

প্রণয়ে সমাধিকাল হইল অকালে,
শোকে, ছুঃখে, অবিরক্ত—
নিরাশ জীবন কত—
যাতনা সাগর-নীরে ভাসিয়া ভাসিয়া—
নীরবে চলিয়া যায় সংসার ছাডিয়া।

আজানিত জীবনের হুংখের কাহিনী,
হৃদয়, হৃদয় সনে—

শিশাইয়া এক মনে—

কে শুনিবে ? শুক্ষ নহে কাহার নয়ন,
বিষাদের ছায়াময় সংসার ভবন।

অভাগীর মৃত্যুপরে একটী হৃদয়—
জুড়াল না কভু আর,
শ্মুতিনেত্রে অনিবার—

प्तिश्राहित नाशिन प्राप्ति विश्वक निनी, भूनाहित्व, क्रांख्याल, फिरम ब्रजनी।

## জীবন কাহিনী।

প্রভাত বিহগ স্ববে —
শূন্য শয্যা পরিহরে—
চঞ্চল সমীর সনে উদাস অন্তরে
ভ্রমি বন, উপবন,
জুড়াতে জীবন মন,
হেরিয়া প্রকৃতি শোভা মুহুর্তের তরে।

কুস্থমে শোভিত চিত—
বনভূমি, হর্যিত—
ললিত লতিকা দোলে তরুর গলায়,
গুণ গুণ স্থা স্বরে—
মধুকর প্রীতিভ্রে—
প্রত্যেক কুস্থম প্রাণে অমিয় মাখায়।

হেরিয়া আনন্দ পাই—
ছুটিয়া নিকটে যাই,
চুম্মি প্রতিফুল দল সোহাগের ভরে,

শ্যাম ত্র্বাদলে দলে—
শিশির মুকুতা ফলে,
বিমল শোভার চিত্ত বিমোহিত করে।

নিশার নীহার দিয়া রবিকর মিশাইয়া রচি ইন্দ্র ধনু-হার, পরাই যতনে— কোমল কুস্থম গলে, হৃদয়ের কুভূহলে, সৌন্দর্য্য উচ্ছ্যাস হেরি অভৃপ্ত নয়নে।

হসিত অরুণ করে

মৃত্রল সমীর ভরে

হাসে ফুল্ল কমলিনী সলিল-শ্য্যায়,

সরসীর তীরে তীরে,

নিরজনে ধীরে ধীরে,

শুমি, সেই শোভা চিতে মিশাইয়া যায়।

তুলিয়া কমল আঁখি
নলিনী আমায় দেখি
মোহাগে দোলায়ে শির সম্ভাষণ করে,
যেন প্রতি সম্ভাষণে
সজীব আনন্দ প্রাণে
উথলে, সকল ভুলি মুহুর্ত্তের তরে।

ক্রমে দিবাকর কর
হইলে প্রথন তর
প্রভাতের মধুরতা থাকে না ধরায়,
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন যবে
গান্ধীর্য্যের শোভা ভবে,
ক্লান্তিময় গীত যেন সমীরণ গায়।
তথন.—

জুড়াতে হৃদয় ভার
ছা<sup>f</sup>ড় যাই এ সংসার,
নির্ভন স্রোতস্বতী সৈকতে বসিয়া—
বিষাদ কল্লোল গীত
ভাসাইয়া ভগ্ল চিত
শুনি, উদাসীন প্রাণ উঠে উথলিয়া।

প্রত্যেক লহরী তার—
মশাইয়া অশ্রুধার—
গণিয়া, জীবন-কাব্য অধ্যয়ন করি,
প্রতি সর্গ জীবনের
অশ্রুচিফ বিযাদের
নিরাশ আঁধার নিতা রহিয়াছে ভরি।

স্রোতম্বিনী তীরে তীরে— ক্লান্ত বায়ু ধীরে ধীরে যবে দিবা অবদান গাইবারে যায়,
নীলিমায় তুলি আঁখি

সায়াহ্ন তপন দেখি
শীতল সলিলে পশে বিরাম আশায়।

সান্ধ্য গগনের তলে
ভাসি ভাসি কুভূহলে
সঙ্গীত লহরী তুলি বিহগ তথন
আপন কুলায় যায়,
প্রাণের মিলনে গায়,
চুম্বি প্রিয়া বিহগীরে আনন্দিত মন।

আমি,—

স্রোতস্বতী তট ছাড়ি—
অন্য মনে ধীরি ধীরি
আবার সংসারে আসি, কুটীরে আপন,
কুটীরের চারিধারে
বর্ন ফুল সারে সারে
আমায় হেরিয়া হাসি করে সম্ভাষণ।

দীর্ঘ দিবা অদর্শনে শূন্য গৃহ বাগ্র মনে আদরে আমায় ক্রোড়ে করিয়া ধারণ.- মেন কত শান্তি পায়—
বিবাদ ভূলিয়া যায়,
নীরব ভাষায় তোমে আমার জীবন।

যামিনীর আগমনে

শ্রান্ত বস্তুমতী প্রাণে

তরল রজত হাদি রজনী রঞ্জন—

নীরবে মিশায়ে হাদে,

শোভার তরঙ্গে ভাদে,

বিশ্ব যেন সৌন্দর্যের অনন্ত স্থপন।

নারব নিশীথে,

ব্যথিত হৃদ্য ভার

জ্ড়াইতে বার বার

মৃক্ত বাতায়ন পথে সচন্দ্র গগন—

নির্থিয়া, স্বপ্ন মত্—

শৈশবের কথা যত—

জাগে চিতে, মুহুর্ত্তেক শীতলিয়া মন।

চন্দ্রকর রাশি রাশি হৃদয় আঁধার নাশি জীবনের স্থখচিত্র নয়নে আমার আনি দেয়, প্রীতিভরে হেরি সেই স্নিগ্ধ করে বিগত দিনের ছবি. সে স্লখ আবার।

আজি যেন শোক ভরে
সদা এই নেত্র ঝরে,
শৈশব জীবন মম ছিল না এমন,
হাস্যের বিমল ভাতি
ছিল তাহে দিবা রাতি,
আশার প্রতিভা লোক মধুর কেমন।

সেদিনের স্মৃতিমম
শান্তির আলোক সম
রয়েছে মিশায়ে এই হৃদয় শোণিতে,
কভু যদি হাসি রেখা
দেয় এজীবনে দেখা
সেব দিনের কথা উথলিয়া চিতে।

মুক্ত বাতায়নে বসি
হেরিয়া স্থন্দর শশী
ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা নয়নে আমার
আন্মে যবে, ভুলি সব
স্থ্য, দুঃখময় ভব,
শ্মুতির তরঙ্গ চিতে নাহি বহে আর ।

নিশীথ নিজার ঘোরে
দেখি নিজ্য স্বপ্ন ভোরে
হাসি বিনির্মিত ছুই শিশুর বদন,
স্বর্গরাজ্য পরিহরি
মধুর মূরতি ধরি
স্বপনে আমার পাশে আসে ছুইজন।

তাদের বদন হেরি
পবিত্র স্বরগ স্মারি
ব্যাকুল হৃদয়ে চাহি ধরিতে দোঁহায়,
বিমল স্বর্গীয় করে
শিশু অঙ্গ শোভা করে
দে কিরণ পরশিতে নাহি পারি হায়।

করে কর মিলাইয়া

দৌহে দূরে দাঁড়াইয়া

যাইতে তাদের রাজ্যে বলে বার বার,

চির শান্তিময় দেশ

নাহি তথা ছঃখ লেশ,

বিষাদ নয়ন নীরে বহেনাক আর।

ললিত মধুর তান, নিশীথে বিজনে গান, ভুনিয়া পথিক চিত্ত আশার কিরণে বাবেক উজ্জ্জল হয়,
দূরে যায় চিন্তাভয়,
জাগে কত স্থখস্থ অভাগার মনে।

তেমতি তাদের স্বরে
আশার তরঙ্গ ভরে
হিল্লোলে হিল্লোলে থেলে হৃদ্য আমার,
ভাবি স্বর্গ, স্থথ শত
জীবন্ত চিত্রের মত
লোচন সমীপে সেন দেখি বার বার।

## হায়রে-

সহসা অদৃশ্য হয়,
সগীয় সে শিশুদ্বয়,
স্থাের স্বপন সম ভাঙ্গে বে নথন,
হাহাকার অশ্রুনীরে
রাখি নায় অভাগারে,
রোগে, শোকে, নেত্রবারি করিতে মোচন

হৃদয় আঁধার করি
ধরাতল পরিহরি
বহুদিন স্বর্গরাজ্যে করেছে গ্রমন
দোদর সোদবা মম,
শান্তির আশীব সম
নিশীথ স্বপনে দোঁতে করি দর্শন ।

জীবন কাহিনী আর
বলিয়া ছঃথের ভার
বাড়াব না, যবনিকা পড়িল এথানে,
অন্তিমে অবার শুন
তোমারে কহিব পুনঃ
দৈও প্রভ আশীর্কাদ অভাগার প্রাণে।

STORY !